

### শ্রীকৃষ্ণ বিহারী সেন প্রণীত।

#### Calcutta:

PRINTED BY LAHIRI AND MITRA AT THE ELM PRESS,
29, BEADON STREET, AND PUBLISHED BY
S. K. LAHIRI & CO., 54, COLLEGE
STREET, CALCUTTA.

1892.

[All rights reserved.]

# ভূমিকা।

ভারতের কোন ইতিহাস নাই। তাবে একটি বিশেষ সময়ের অনেকগুলি ষ্টনা বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে পাওয়া গিরাছে। সে সময়টি অশোকের সময়। নেপাল, সিংহল এবং এছ দেশের ধর্ম সাহিত্য হইতে বেদ্ধিধর্মের ইতিহাস অনেকটা পাওয়া যায়। আর এক দিকে প্রিন্সেপ সাহেব অসাধারণ বৃদ্ধি সহকারে অশোকের শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তুর ফলকোপরি লিখিত ভাষা আবিষ্কার করিয়া পাঠকমণ্ডলীকে চির ক্তজ্ঞতা পাশে বন্ধ করিয়াছেন। তিনি অশোকের আদেশগুলি অমুবাদ করিলে পর মহাত্মা Burnout এবং Wilson তাহা পুনর্বার অনুবাদিত করেন এবং মহাত্মা Cunningham সেই গুলি একত্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট টীকা এবং অনুবাদের সহিত প্রকাশিত করেন ; এতরাতীত অশোকের বিষয়ক অনেকগুলি কথা মহাত্মা Burnouf কর্ত্ক রচিত Introduction a l'historie du Buddhisme Indien সিংহল দেশে প্রচারিত দ্বীপবংশ, এবং Bishop Bigandet কর্ত্তক রচিত Vie ou Legende de Gaudama এই সকল পুস্তকে সঙ্কলিত আছে। স্কুতরাং ইতিহাসটি রচনা করিতে বিশেষ পরিশ্রম হইয়াছে। ঘটনা গুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করা এবং তাহাদিগের উপর মতামত প্রকাশ করা এছইটী বিষয়ের দায়িত্ব লেথক সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইয়াছেন। পাঠক মহাশয় সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া যদি পুস্তকখানি আদ্যোপাস্ত পাঠ করেন তাছা হইলেই আমি আমার সমুদয় পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

"অশোক চরিত নাটক" খানি আলবার্ট কলেজের ছাত্রগণের অভিনয়ের জন্ম রচিত হইয়াছিল। ইহাতে তুই এক্টি এরূপ ঘটনা বিবৃত আছে যাহা ইতিহাসের মধ্যে সন্নিবিফ করিয়া দিতে পারি নাই। সেই জন্ম ইছা পৃথক আকারে প্রকাশিত হইল।

উপসংহারকালে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তকের প্রশ্ন আল-বাট কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বারু রজনীকান্ত চট্টো-পাধ্যায় এবং আমার পরম স্থল শ্রীযুক্ত বারু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

লেখক |

# সূচীপত্র।

|                         |     |     |       | পৃষ্ঠা     |
|-------------------------|-----|-----|-------|------------|
| ধর্মকাজা বিভার          | ••• | ••• | •••   | ` \$       |
| ধর্মপ্রচারের উপায়      | ••• | ••• | • ••• | 8          |
| পালি ভাষার প্রকাশ       | *** | ••• | •     | >8         |
| ভাষার ইতিহাস            | ••• | ••• | •••   | ২৩         |
| দেশের অবস্থা            | ••• | ••• | •••   | ২৯         |
| মৌর্ব্যবংশ              | ••• | ••• | •••   | ৩৬         |
| বৌদ্ধ অশোক              | ••• | ••• | •••   | 85         |
| বৌদ্ধদিগের মহাসভা       | ••• | ••• | •••   | 8ঙ         |
| প্রচারক প্রেরণ          | ••• | ••• | •••   | ¢۶         |
| লকা                     | ••• | ••• | •••   | ৫৩         |
| স্তৃপ এবং বিহার নির্মাণ | ••• | ••• | •••   | ৫৯         |
| <b>जीर्थ</b> मर्गन      | ••• | ••• | •••   | <b>%</b> 8 |
| বিবিধ আদেশ প্রচার       | ••• | ••• | •••   | ৬৬         |
| প্রস্তক ফলকের স্থান     | ••• | ••• | ••••  | 99         |
| দেব দেবীতে বিশ্বাস      | ••• | ••• | •••   | ৮২         |
| বৌদ্ধ সঙ্গ এবং শাস্ত্ৰ  | *** | ••• | •••   | ৮৬         |
| প্রস্তর ফলক             | ••• | •   | •••   | ৮৯         |
| জীবে দয়া               | ••• |     | •••   | ৯২         |
| বাৰ্দ্ধক্য এবং মৃত্যু   |     | ••• | •••   | ৯৬         |
| অশোক চরিত নাটক          | ••• | ••• | •••   | 200        |

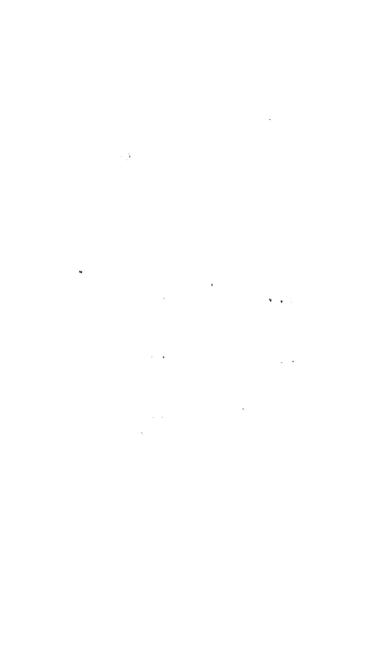



#### ধর্মরাজ্য বিস্তার।

ঈশার জন্ম গ্রহণ করিবার ২৫৭ বৎসর পূর্বের, শাক্যসিংহের নির্ববাণ প্রাপ্তির ২২২ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধর্মের আশ্রয় অব-লম্বন করেন। তাঁহার মহত্ব এবং পরাক্রমের সীমা ছিল না। আর্যাহ বর্ত্তের সমস্ত রাজকুল তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মানচিত্র দেখিলেই তাঁহার রাজ্যসীমার বৃহত্ব হৃদয়ঙ্গম করা याय । शृक्तिमित्क तक्र अवः कामज्ञश्र, मिक्नित्व किनक्र अवः विक्रािष्ठन, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, স্থরাষ্ট্র, বিরাট, সমুদর সিন্ধুতট এবং তক্ষশিলা এবং উত্তরে কাশ্মীর এবং হিমাচল। আর্য্যাবর্ত্তের উপাধি তথন জম্বুদ্বীপ ছিল। তিনি ইহার চক্রবর্ত্তী রাজা অর্থাৎ সমাট্ ছিলেন। ইহার অন্তর্গত সমস্ত ভূমি অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এবং কেবল তাহা নহে। জমুদ্বীপের চতুঃসীমাস্থ এবং দূরস্থ যত প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন তাঁহারা অশোকের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া বন্ধুতা শৃত্যলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল জাতিরা তাঁহাকে সম্মান করিভ তাহাদিগের কতকগুলি নাম পণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত আছে এবং কতকগুলি নিতান্ত নৃতন এবং অশ্রুতপূর্বব বলিয়া বোধ হয় 🖟 অশোক নিজে তাহাদিগের নাম লিখিয়া গিয়াছেন, যথা, চোল, পাগু; যোন, কাম্বোজ, নভক, নভপন্তি, ভোজ, পিঁতেনিক, অন্ধ্ৰ এবং পুলিক।

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র, স্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব, এবং কলিযুগে বিক্রমা-দিতা, হর্ষবর্দ্ধন এবং আকবর:—অশোক এই সকল প্রতাপান্বিত মহী-পালদিগের সমকক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর সম্রাট অধিক দেখা যায় না। এ দেশ সচরাচর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকে। এবং মধ্যে মধ্যে একজন পরম তেজস্বী রাজপুরুষ আসিয়া সেই সকল রাজ্য অধিকার করেন ও তাহাদিগকৈ একত্রিত করিয়া একটা রহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভারতে এই সকল সমাটের ইতিহাস প্রায় একটি একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব কিন্তা রাজ বিপ্লবের সহিত গ্রথিত ৷ দেশ পাপে কিম্বা ছুরাচারে মগ্ন হয়, যখন কোন একটি নুতন ধর্ম্মের আবির্ভাবকাল উপস্থিত হয়. কিম্বা যখন দেশকে অজ্ঞান রাশি হইতে বিমৃক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই এক একজন চক্রবর্তী রাজা আসিয়া ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করিয়া চলিয়া যান। রাক্ষসেরা কি প্রকারে দেশ শাসন করে. দেবপ্রকৃতির লোকেরাই বা কিরূপে প্রজা পালন করেন, সত্যপালনই রাজত্বের ভিত্তিভূমি এবং অসত্যই সমাজ ও ধর্ম্মের উক্তেদকারী. ইহা দেখাইবার জন্ম রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে মনুষ্য সমাজে অবতীর্ণ ছুন্। পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্থা-পিত হইবার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাজ্য বিস্তৃত করিতে আসিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারই সহায়তায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল। অশোকও সেই মত বৌদ্ধর্ম্ম প্রচারের সহায় ছইয়া একটি প্রকৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রথমেই একটি স্থন্থাপিত, স্থাসিত, স্থবিস্তৃ রাজ্যের প্রয়ো-जन रहा। यनि तम नानाविध कूज कूज जाएक विख्ळ थारक. তাহ। হইলে এক রাজার দেশে যাহা হইতেছে তাহা অক্ত রাজার দেশে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না; রাজা রাজার

প্রতি হিংসা করে এবং প্রজায় প্রজায় চিরশক্তা ও বিবাদ চলিতে থাকে। নৃতন ধর্ম সংস্থাপনের সময় সমস্ত বিল্প রাধা চূর্ণ করিতে হয়। এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাইবার পথ পরিকার রাখা চাই। এক নিয়মপ্রণালী রাজ্যময় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। একই ভাষা সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকা চাই। তাহী একজন রাজার অধীনে থাকিলেই হইতে পারে, অনেক রাজা থাকিলে হয় না। এই জন্য বিধাতা বিশেষ বিশেষ কালে আমাদিগের দেশে নৃতন বিধান প্রচার করিবার সময় যেমন একটি একটি ভক্ত মহাপুরুষ আনিয়া দেন, তেমনি তাঁহার সঙ্গে প্রক এক ককন চক্রবর্তী রাজাও অভিষক্ত করিয়া পাঠান। এক ঈশ্বরের ধর্ম্ম রাজ্য এক সমাটের পার্থিব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৌদ্ধার্ম্ম একটি নৃতন বিধান, দেশের পাপ ভার মোচন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা প্রচার করিবার জন্য শাক্য গোতম স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অশোক এই স্থবিশাল জন্মবীপে রাজাধিরাজ হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন।

নূতন ধর্ম প্রচার করিবার পক্ষে যাহা যাহা স্থবিধা তাহা
সকলই অশোকের রাজত্বলালে ছিল। প্রথমতঃ, অশোকের প্রভাবে
জাতীয় শক্রতা প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।
তক্ষশিলার লোকেরা স্থভাবতঃ উদ্ধৃত এবং রণপ্রিয় ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কোন নিরীহ নির্দোষ প্রচারক উপস্থিত হইলে তাহার
প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। কিন্তু অশোকের ক্ষমতার কাছে
সকলেই হীনপ্রভ। স্থতরাং প্রচার কার্য্য সহজেই হইয়া যাইত।
দিতীয়তঃ, বৌদ্ধার্ম্ম কোন বিশেষ জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া আসে নাই।
ইহা পৃথিবীর ধর্ম্ম। জাতি নির্বিশেষে ইহা সকল লোককেই মুক্তির
পথ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল। সেই জন্ম জমুদ্বীপের বাহিরেও
এ ধর্ম্মের প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। স্থাণাকের প্রবল প্রতাপ

বলে বিদেশীয় রাজার। তাঁহার সঙ্গে সন্ধিতে বন্ধ ছিল। গ্রীস. মিসর, সিরিয়া, সিংহল এসকল দেশের লোকেরা আগ্রাছর সহিত অশোকের ধর্মপ্রচারকদিগের কথা শুনিত। তৃতীয়তঃ, দেশময় ভাষার ঐক্য ছিল। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত কহিতেন। কিন্তু সর্ববসাধা-রণে পালি ভাষা ব্যবহার করিত। বৃদ্ধদেবের নিকট একদিন কতকগুলি পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন যে আপনার ধর্ম এত উচ্চ যে তাহা প্রতার করিবার জন্ম অতি উচ্চতম ভাষার আবশ্যক। ইতর ভাষায় প্রচারিত হইলে ধর্মাও ইতর হইয়া যাইবে। সেই জন্ম ঐ ধর্মা সংস্কৃতে প্রচারিত হওয়া উচিত। বৃদ্ধদেব তাঁহা-দিগের কথায় অসম্ভ্রফ হইলেন। তিনি বলিলেন, আমার ধর্ম্ম দীন-হীন ইতর পাপীদিগের মুক্তির জন্য। এ শ্রেণীর লোকেরা সংস্কৃত তাঁহার ধর্ম্ম কেহ কখন যেন সংস্কৃতে প্রচার না করে: দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হইবে। অশোকের রাজ্যে পালি বলিয়া একটি ভাষাই ব্যবহৃত হইত এবং তাহা লিখিবার জন্য তুই প্রকার অক্ষরমালা প্রচলিত ছিল। সে অক্ষরের ক খ প্রভৃতির নাম এক ছিল, কিন্তু আকার ভিন্ন ছিল। ভাষা এক, অক্সরের নাম এক, কিন্তু আকার ভিন্ন। এই জনাই নবধর্ম্ম প্রচার করিবার পক্ষে সকল স্থবিধাই অশোকের সময়ে বর্ত্তমান ছিল। বাস্তবিক সেই সময়ে অশোকের মত একজন সম্রাটের রাজসিংহাসনে উপবেশন করা আবশ্যক হইয়াছিল।

## ধর্ম প্রচারের উপায়।

কিরূপে এই নবধর্ম সর্ববসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে ? অশোকের মনে এই প্রশ্ন প্রথমেই উত্থিত হইল। তাঁহার অসা- ধারণ বৃদ্ধিবলে শীঘ্রই তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। প্রথমতঃ, সর্ববাত্রে ধর্ম্মের একতা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। নানা মুনির নানা মত হইলে লোকদিগের মুক্তির পথে ব্যাঘাত হইবে। একজন বলিবেন, আমি ধর্মা এইরূপ করিয়া বুঝি। আর একজন বলিবেন, না. এইরূপ অর্থ ই হইতে পারে। এ প্রকার মত ভেদ হইলে ধর্ম গ্রহণ করিবার পক্ষে মহা ব্যাঘাত আসিয়া পডে। এই জন্ম অশোক পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মহা সভা আইবান করেন। সেই সভায় বৌদ্ধধর্ম কি এবং তাহার মূল মন্ত্র কি কি তাহা সক্ষ-ভাবে স্থিরীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যখন ধর্ম্ম স্থির হইল তখন তাহা প্রচার করিবার জনা লোকের আবশ্যক। ভারতে প্রচারক দিয়া ধর্ম প্রচার কখন হয় নাই। বুদ্ধ এই পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। তাঁহার পরে ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সেই রীতি অমুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অশোকের প্রচার-কেরা ভারত ছাড়িয়া নানা দেশ বিদেশে বেদ্ধিধর্মের জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে গ্রাস, এপিরাস, সিরিয়া এবং মিসর: উত্তরে তাতার এবং কাবুল; এবং দক্ষিণে সিংহলদীপ—এই সকল স্থানে নবধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। মিসরদেশে অ্যালেক-জাণ্ডিয়া নগর তখন ইয়ুরোপ এবং এসিয়ার মধ্যবন্তী, প্রকাণ্ড সন্ধি-স্থল ছিল। একদিক হইতে গ্রীকদিগের সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান এবং অপর্যাকি হইতে ভারতবর্ষের ধর্মবিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্র প্রবাহিত হয়। এইরূপ পূর্বব পশ্চিমের ভাব একাধারে মিশ্রিত হইয়া একটি নুতন দর্শন শাস্ত্র রচিত হইল। সেই শাস্ত্রে প্লেটোর বিচিত্র ভাব সকল পতঞ্জলি কৃত যোগের সহিত মিশ্রিত ছইয়া বায়ু সেই শাস্ত্রে অবশেষে ঈশাই-ধর্ম্মের সত্য আসিয়া পড়ে। এই তিন স্রোত এক হইয়া প্রথম তিন শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে পরিণত इत्र । क्रेमाइ-धर्मा श्रेगाली (मथित्र) जातिक जातक नमत्र जान्तर्घा

হইয়া থাকেন। তাঁছারা দেখেন যে রোমান কাাথলিকদিগের মধ্যে এমন নির্মাবলি আছে যাহার অনেক অংশের সহিত ভারতের ধর্ম্মের সেসাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা বলেন যে ঈশা বৌদ্ধধর্ম হইতে সত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা বিধানশাল্তের গৃঢ় তত্ত্ব ভাল করিয়া অমুধাবন করিয়া দেখেন নাই। একটি একটি বিধান একটি একটি নৃতন<sup>্</sup>ভাব লইয়া পৃথিবীতে ৰ্স্বাসে এবং সেই ভাবটি একটি বিশেষ সমাজ কিন্তা বিশেষ সময়ের অভাব পূরণ করিবার জন্য গঠিত হইয়া থাকে। দ্বশার ধর্ম ইহুদিদিগের সমাজ হইতে উৎপ্লন। কিন্তু ইহা কেবল ইছদিদিগের পরিত্রাণের জন্য আসে নাই। সেই সময়ে গ্রীস এবং রোমে যে সকল ভয়ানক পাপ এবং পাপপ্রবর্ত্তক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাদিগকেও উৎপাটন করা ইহার কার্য্য ছিল। তথন যে সকল ভয়ানক পাপ পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল তাহা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। ইহা সত্য যে সেই সময়ে যদি ঠিক ঈশা বলিয়া একজন মহাপুরুষ না আসিতেন তাহা হইলে পৃথিবীকে নিজ পাপ ভারেই রসাতলে যাইতে হইত। ঈশাকে যে লোকে পরিত্রাতা বলে তাহার অনেক কারণ আছে। বাস্তবিক তিনি পরিত্রাতা ছিলেন । তাঁহার জন্য তখনকার পাপ সকল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সময় হইতে পৃথিবী নূতন ভাবে নৃতন বলে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যদি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলে এই প্রতীতি হয় যে শাক্ত-সিংহ এদেশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত-সকল অন্য দেশের লোকেরাও অবলম্বন করিয়াছিল, সভ্য। বে সকল অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার ধন্ম এখানে আগমন ্করে সেই সকল অভাব এ দেশেই বর্তমান ছিল। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ, বাছিক ধর্ম, এবং ঘোর কপটতা ছইতে ভারতকে নিস্তার করি- বার জন্মই তিনি "প্রকৃত ধর্মা মনের ভিতর" এই সভ্যাট প্রচার করিতে আসেন। তাঁহার মতে বাহিরের ধর্মা কিছুই নহে। ঈশ্বরকে না জানিরা ঈশবের বিষয় নির্ণয় করা পাগলের কথা। কেহুই অস্তরে পবিত্র না হুইলে ঈশব তত্ত্ব বুবিতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মের মূল নির্বাণ—কামনা অগ্নিকে একেবারে নির্বাণ করা। এধর্মে ঈশবরাদ অধিক নাই। ইহা কেবল বিশুদ্ধ নীতিমূলক। ইহাতে এবং গ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। মুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবমূলক, মুইটি মুই রকম অভার মোচনার্ম প্রেরিত। স্থতরাং কেহু কাহার ও হুইতে অপহরণ করে নাই। মুইটিই বিধান, মুইটিই সভ্যা, মুইটিই নৃতন, মুইটিই সভন্তর।

কিন্তু যদিও এই তুই ধর্ম্ম পৃথক এবং ইহাদিগের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি নিয়মাদি বিষয়ে স্পাষ্ট দেখা যায় যে ইউরোপ ভারত হইতে কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক ধন্মে ৰাজকের সম্মূথে পাপ স্বীকার পদ্ধতি প্রচলিত। তথায় মোন্ডাফারী এবং নানারি অর্থাৎ ডিক্ষু ডিক্ষুণীদিগের জন্য বিহার এবং আশ্রম আছে। সেই সকল ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা বিবাহ করিতে পারে না। তাহাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হয়। সেখানে একজন প্রধান ধম্ম পুরুষ (পোপ) আছেন। উপাসনার সমর পুপ ধুনা প্রজ্জ্বলিত হয়। ঘণ্টা বাজে। মুনিরা মরুভূমিতে এবং পর্বত গুছায় বাস করে। উপবাস প্রভৃতি নানা প্রকার উপায়ে শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ ত্যাগ সম্বন্ধে প্রধান সহায় বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ নানাবিধ নিয়ম প্রণালী এত স্পষ্টতঃ ভারতক্ষাত বে তাছাদিগের মধ্যে কতকগুলি কোন কালে ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয় না। জম্ম্বীপ ছইতে সেই সকল শিকা সেখানে গিয়াছে ইছাই বোধ হয়। অশোক<sup>®</sup> যে সকল প্রচারক ইউরোপে পাঠাইয়াছিলেন তাঁছারা বেদ্ধিখন্মের নিয়মা-বলি সেখানে প্রচার করেন, ইছার প্রমাণ অশোকের কথা ছইতেই পাওয়। যায়। এতদ্বাতীত গ্রীক এবং রোম্যান লেখকদিগের লিখিত

পুস্তক সকলে ভারতের বিষয় এমন সকল কথা পাওয়া যায় যাছাতে न्भिक्ष প্রতীতি হয় যে পূর্ববকালে এদেশে এবং ওদেশে বিশেষ ঘনি-ষ্ট্রতা ছিল। স্থ্যাপুলিয়াস নামক একজন স্থপ্রসিদ্ধ লেখক ভারতের স্থুখ্যাতি করিতে করিতে বলিতেছেন:—"ভারতকে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা তাছার কারণ ইছা নছে যে সে দেশে হস্তীর দস্ত রাশি রাশি পাওয়া যায়, কিম্বা সেখানে মরিচের প্রচুর ফসল হয়, কিম্বা সেখানে দারুচিনির ব্যবসা হয়, কিন্তা সেখানকার লোহ অতিশয় স্থায়ী এবং কঠিন, কিম্বা দেখানে রোপ্যের খনি আছে এবং দেখানকার নদী সকল স্বর্ণে পূর্ণ। ইছাও কারণ নছে যে সেখানকার প্রাকৃতিক পদার্থ সকল অতি আশ্চর্য্য। প্রকৃতি ত আশ্চর্য্যই, কিন্তু সেখানকার মামুৰ আরও আশ্চর্য্য। কৃষি ব্যবসা এবং যুদ্ধ শাত্রে অনেকেই নিপুণ। এত্ব্যতীত সেখানে ঋষি বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে। তাহারা ভূমি কর্ষণ করে না, দ্রাক্ষা রস হইতে স্থরা প্রস্তুত করে না. অশ কিম্বা ব্রব প্রভৃতি পশুকে বশীভূত করে না। তাহারা গুরু শিষ্যে কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা করে। আলস্থ এবং জড়তাকে তাহার। সর্বা-পেক্ষা ঘুণা করে। আহারের সময় উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা ভোজ-নের স্থানে উপস্থিত হয়। ভোজন আরম্ভ হইবার পূর্বেব গুরু শিষ্য-দিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা সূর্য্যোদয় হইতে এখন পর্যান্ত কি কি কার্য্য করিয়াছ বর্ণনা কর। একজন বলিল, তুইজন লোক বিবাদ করিতে-ছিল। তাহারা আমাকে মধ্যস্থ মানিল। আমি তাহাদিগের পরস্পারের স্থাণ কমাইয়া দিয়াছি এবং তাছাদিণের সন্দিশ্বভাব দূর করিয়া হৃদয়কে মিত্রতার স্থমিষ্ট ভাবে পূর্ণ করিয়াছি। আর একজন বলিল, আমি ঁ পিতামাতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। আর একজন বলিল, আমি গভীর ি চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া একটি সত্য আবিদার করিয়াছি। সকলেই যাহা নাই সে সেদিনকার আহার পাইল না। শৃষ্ঠ উদরে তাহাকে

পুনর্বার কার্য্যক্ষেত্রে যাইতে হইল। আপুলিয়াস ১১৪ এঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাফ্ট্র দেশে পাণ্ডা বলিয়া একজন রাজা ছিলেন। তিনি রোমের সমাট অগাফাস সিজারের নিকট কতকগুলি রাজদূত প্রেরণ করেন্দ্র তাহাদিগের সঙ্গে একজন সন্ত্যাসীও প্রেরিত হইয়া অগাফীস তখন আথেন্স নগরে বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুদিন °দেখানে অবস্থিতি করিয়াই জীবনে বীতম্পূ হ হইয়া চিতাধিরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অগাটাস সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই দেখিয়াছিলেন এবং গ্রীকেরা এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। বেখানে ব্রাহ্মণের ডক্স পড়িয়া ছিল. সেই খানে তাহারা একটি সমাধি স্থাপন করিয়া দেয়। সেই সমাধির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি বচন লিখিত ছিল:---"বরগোজা হইতে যে শম্ম ণাচার্য্য আসিয়াছিলেন তাঁহার ভস্ম এই স্থানে একত্রিত করা আছে। তাঁহার দেশের আচার অমুসারে তিনি এই খানে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।" খ্রীফের শিষ্য সেণ্টপল এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে "আমি আমার শরীরকে ভস্মসাৎ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমার প্রেম না থাকে, তাহা হইলে শরীর দাছতে কোন উপকার নাই।" কেহ কেছ বলেন যে সেণ্ট পল যখন এই ছত্রটি রচনা করিতেছিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি বরগোজার শক্ষ্মণা-চার্য্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন। অগাফাস সিজার পৃথিবীপতি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এত বড় ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ৷ ইছা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে সেণ্ট পল যখন আথেন্স নগরে উপস্থিত হন তখন তিনি সেই সমাধি দেখিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে সহজেই তাঁছার মনে প্রেমহীন আত্মবিদর্জ্জনের কথা আসিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? ঈশা প্রেমে, অমুরাণে উত্তেজিত হইয়া প্রাণ দান করিয়াছিলেন, আর এই শন্ম ণাচার্য্য সংসারে বিরাণী হইয়া, স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্ম প্রাণত্যাগ করেন। সেণ্ট পলের মনে নিশ্চয়ই এইরূপ একটি ভাব জাসিয়াছিল। এই স্থলে বলা উচিত যে বরগোজাকে এখন বেরোচ বলে। ইহা বন্ধে প্রদেশের একটি সহর।

ইতিহাসে লিখিত আছে বে আলেকজাগুরের গুরিত হইতে প্রত্যাগমন, কালে কল্যাণ পণ্ডিত তাঁছার সহবাত্রী হন। তিনি পথিযধ্যে জীবনে বিরাগী হইয়া সম্রাটের সম্মুখে অগ্নিতে দক্ষ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ফিলিপ পুল্র আলেক্জাগুরের সহিত ঋবি ও সন্মানীদিগের যে সকল বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রটার্কের গ্রন্থে স্থললিত ভাষায় বিবৃত আছে।

এদেশীয়দিগের সহিত ইউরোপবাসীদিগের যে অনেক স্থলে অনেক বিষয় লইয়া পরস্পার সাক্ষাৎ হইত এবং লেখালেখি চলিত তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং আমাদিগের যোগ শান্ত যে ঈশাই-ধন্মের উপর একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে খ্রিষ্টীয় ধন্মের নিয়মান বলী অনেকাংশে বৌদ্ধ এবং ভারতের আর্য্য ধন্মের নিকটে ঋণী।

ভূতীয়তঃ, প্রজাদিগকে ধন্মের পথে রাখিবার জন্ম অশোক ধন্ম-মাত্রা নাম দিয়া কতকগুলি নীতির উপদেক্টা নিযুক্ত করেন। তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র সকল শ্রেণীর আচার, র্যবহার, রীতি এবং নীতি পর্যাবেক্ষণ করিত এবং ভূরাচার দেখিলেই মহারাজাকে ভবিষয়ে অবগত করাইত। কেবল ভারতে নহে। যোন, কান্মোজ, গান্ধার, নরান্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি অপরাস্ত প্রদেশে যে সকল অশ্যধন্মাবলম্বী বাস করিত, তাহাদিগেরও রীতি নীতি দেখিবার ভার ইহাদিগের উপর ছিল।

চতুর্বতঃ, দে সময় মুত্রাঙ্কন প্রথা ছিল না। পুস্তক কিমা গেজেট স্থানা এখনকার রাজপুরুষেরা বেষন প্রজাদিগের জ্ঞাপনার্থ নিয়মাটি প্রকাশ করেন, তখন সেরূপ ছিল না। অথচ নব ধন্মের মত এবং মহারাজার তদ্বিষয়ক অনুজ্ঞা প্রজাদিগকে অবগত করান অক্যাবশ্রক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অশোক একটি আশ্চর্য্য প্রশালী অবলম্বর করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের ভিছ ভিন্ন অংশে, শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তব কলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল আজ্ঞাও নিয়ম সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত তাহা স্থন্দর পরিদার অক্ষরে এই সমুদয় স্তম্ভে ও ফলকে খোদিজ করা হইত। অশোক আপনার মন্তিক হইতে যে এই প্রণালী উন্তাবিত করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগের স্থির করিবার কোন উপায় নাই। তবে এই পর্যান্ত বলিতে পারা যায় যে শিলা-স্তম্ভ সকল ইহার অগ্রে ইরানে প্রচলিত ছিল। ডেরাইয়াস পারস্থ দেশের "ক্ষায়থিয় ক্ষায়থিয়ানাম" অর্থাৎ রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁহার লিখিত একটি ইতিহাস বিহিন্থান নামক স্থানে পর্ববতউপরি খোদিত আছে। তবে ডেরাইয়াস নিজ মহিমা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। অশোক এই সকল স্তম্ভে কেবল ধন্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে এই প্রভেদ। এই সকল খোদিত অক্ষর ২১০০ বৎসর ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অথচ এতদিন কেহ তাহাদিগের ভাৎপর্ম্ব হাদয়ক্ষম করিতে পারে নাই। ঈশা জন্মাইবার ২৬০ বং-লর পূর্বের অশোক মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার প্রথম আজ্ঞা এফিন্দের ২৫১ বৎসর পূর্বের খোদিত হয়। মুত্রাং এই সকল কলকের বয়ঃক্রম আজ ২১৪৩ বৎসর হইলা অনোকের রাজ্য অল্লকাল স্থায়ী ছিল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর সকলে বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি গেলেন, তাঁহার রাক্তম গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাষাও গেল। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত চলিত ভাষা ছিল না। পালি ভাষায় প্রজাবর্গ কথা কহিত। এখন-

কার চলিত ভাষা সকল এই পালির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইহাতে এখন পর্যান্ত সংস্কৃতের বিভক্তি সকল ছিল। তবে উচ্চারণের অপভ্রংশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বানানের বিক্রতিও হইয়াছিল। সংস্কৃতের সর্বাঙ্গ স্থন্দর অক্ষরমালা লোকে উচ্চারণ করিতে পারিত না। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, অবস্থা ভেদে লোকদিগের তালু এবং জিহবা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। আমরা যে অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারি সাহেবেরা তাহা পারে না। আমরা ত বলিতে পারি ইংরাজেরা তাহা ট বলিয়া থাকে। আবার মনুষ্যদিগের রসনা স্বভাবতঃ অলস। একটি কথা সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে চাহেনা। যেখানে কথাটি "প্রিয়দর্শী" সেখানে লোকে "পিয়দশী" বলে: রেফ ও র ফলাটি একেবারে ছাডিয়া দেয়। যাহা হউক বৎসরের পর বৎসর চলিয়া তাহার সঙ্গে অশোকের ভাষাও লোকের স্মরণ পথ হইতে বিলুপ্ত হইল। অশোকের স্তম্ভ ও ফলক সকল যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই স্থানেই রহিয়া গেল। কিন্তু লোকেরা ইহা কি. কে করিয়াছিল কিন্তা ইহারতাৎপর্য্য কি একেবারে তুলিয়া গেল। উপধর্ম এবং কুসংস্কার আসিয়া এ সকলকে দৈবকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। দেবতারা নিজে আসিয়া এই সকল অক্ষর লিখিয়াছেন তাহা মানুষে কিরূপে অর্থ করিতে পারিবে ? এই প্রকারে এই সকল শিলা এবং প্রস্তর কালক্রমে বৃক্ষ লতা ও শৈবাল দ্বারা আছা-দিত হইল। কোন কোনটাকে লোকেরা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। কত স্থানে অক্ষর সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারের সকলই যে অসার এই তাহার প্রমাণ। অশোক রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁহার মহিমা চিরম্মরণীয় করিবার জন্ম তিনি পর্ববতোপরি নিজ ইতিহাস ধোনন করিয়া যান। । কন্ত কাল লাভ নাল । ক্র কাল কর্বিরাজের অপেক্ষা অধিক। তুই সহত্র বৎসর পূর্বেবে বে লোক জন্মু-খোদন করিয়া যান। কিন্তু কাল অতি নির্দ্ধয়, কালের মহিমা রাজা-শীপে বাস করিত সে যদি এখন আবার আসিয়া এই দেশকে দেখে, কত পরিবর্ত্তন তাহার নয়ন গোচর হইবে। জম্মুদ্ধীপ নামের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ধ নাম হইয়াছে। তাহার পর আবার পারসীকেরা আসিয়া এদেশের নাম হিন্দু এবং লোকদিগের নাম হিন্দু রাখিল। সিদ্ধুকুলে বাস করিত বলিয়া লোকদিগের নাম হিন্দু হইল এবং সিন্ধ, শতক্র. চন্দ্রভাগা, ইক্লাবতী, বিতস্তা, বিপাসা এবং সরস্বতী এই সপ্ত নদী দ্বারা পঞ্চাব অভিষিক্ত ছিল বলিয়া তাহাকে হপ্ত হিন্দু (সপ্ত-সিদ্ধ) বলিয়া পারসীকভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর। কিন্তু সংস্কৃতে স সেখানে পারসীকে হ হয়। পরে গ্রীকেরা আসিয়া একেবারে নামের অপভ্রংশ করিয়। দিল। তাহারা সিস্কু উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া তাহার নাম ইন্ডাস দেয়, এবং সেই কার-ণেই ভারতের নাম ইপ্রিয়া হইল। গঙ্গা গ্যাঞ্জেদ নাম প্রাপ্ত হইল। প্রাচ্য (পূর্ববদিকস্থ দেশ) সকলকে তাহারা প্রাসি বলিয়া ডাকিত। এইরূপে চুই সহস্র বৎসর পূর্বের যে লোক জন্মিয়াছিল সে যদি আবার জন্মগ্রহণ করিয়া এখানে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে সে দেখিবে যে দেশের নাম আর সে নাম নাই এবং দেশের লোকদিগকে আর সে নামে ডাকা হয়না। আর সে জাতি সমুদয়ও নাই। ত্রাক্ষণেরা আর সে ত্রাহ্মণ জাতি নাই। ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বৈশ্ব-জাতি লোপ পাইয়াছে ৷ এখন দেশ কেবল ব্রাহ্মণ এবং শুদ্রের দারা পরিপূর্ণ। শুদ্রদিগের মধ্যেও নৃতন নৃতন জাতি আসিয়া পডিয়াছে। সে ভাষাও নাই। এখন যদি সেই লোকটি আসিয়া আমাদিগের সঙ্গে অশোকের ভাষায় কথা কহে আমরা তাছাকে পাগল বলিয়া স্থির করি। ভাষা, রীতি, নীতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কালের ধর্মাই এই।

# পালি ভাষার প্রকাশ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিশের নিকট অশোকের নামের শভ আদর। ভাহার একটা কারণ এই যে অশোক কর্তৃক খোদিত শুম্ব এবং ফলক ছইতে ভারতের ইতিহাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থিরীকৃত হুইয়াছে। ছুই সহত্র বংসর কাল এই সকল ফলক স্থানে স্থানে পডিয়াছিল। ইংরাজেরা ঐ সকল লেখা দেখিয়াও তাহার মর্ম্ম ঠিক করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রিণসেপ নামক একজন অসাধারণ ধীসম্পন্ন পণ্ডিত এই সকল লেখার নকল লাইরা তাহাদিগকে পরস্পর মিলা-ইতে লাগিলেন। মহাপুরুষেরা একটি সামান্য মাত্র সক্ষেত পাইয়াও অতি আশ্চর্য্যজনক তত্ত্বের আবিকার করেন। প্রিণসেপ সাহেব সেই লেখা গালি একতা করিয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে অনেকগুলি মন্দির সমূহে খোদিত ছিল। স্থতরাং সেগুলি দান পত্র হইবে এবং যাঁহারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম, প্রতিষ্ঠার তারিখ, কোন রাজার সময় সেই সকল দান দেওয়া হইয়াছিল এই সকল বিব-রণ তাহাতে লিখিত থাকিবে এই অনুমান করিলেন। এই ভাবিয়া তিনি "দান" এই কথাটি তন্মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে সকল লেখার শেষ কথা এক প্রকারের। স্বতরাং এই প্রতীয়মান হইল যে একথাটি দা—ন হইবে! নাগরী, দেবনাগরী প্রভৃতি অক্তর মালার সহিত তুলনা করিয়া স্পাষ্ট তাহা দা—নই বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি অক্সরের পর আর একটি অক্ষর বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে সমুদয় ভাষাও স্থিরী-কৃত হইল। একটা যেন নৃতন জগত আবিস্কৃত হইয়া গেল। কোণা হঁইতে অন্ধকার মধ্যে একটা নৃতন সূর্য্য বেন থক ঝক করিয়া

উদয় হইল। ভাষা ঠিক করিতে অধিক কট হইল না। কেননা সিংহল দ্বীপে এখনও পালি ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। ভাষার সঙ্গে অশোকের ভাষার কতকটা সৌসাদৃশ্য দেখা বার । এতদ্যতীত সংস্কৃতের সমৃদয় বিভক্তি ইহাতে স্পট্টভাবে কিন্তা অ্যুক্তাবে বর্তমান আছে। স্থতরাংখোদিত ভাষার তাৎপর্য্য বুনিতে অধিক দিন লাগিল না। ভারতে ভাষার ভাষায় অনেক ঐক্য আছে। যে বাঙ্গালা জাহন তাহার পক্ষে হিন্দির গুঢ় তত্ত্ব অধিক দিন অপ্রকাশিত থাকে না। 'তুলনার পদ্ধতি' অবলম্বন করিলে যে সকল শাস্ত্র এখন বুনিতে কট হয় তাহা একেবারে সহজ হইয়া বায়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করাতে যে সকল তত্ত্ব জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিলা না তাহা স্পট্টরূপে হৃদয়স্ম হইয়াছে।

যে ভাষা প্রকাশিত হইল তাহা এখনকার কোন চলিত ভাষার সহিত মিলেনা। সিংহল দেশে যে পালিতে বৌদ্ধ শান্ত লিখিক আছে ইহা তাহা নহে! বরং সংস্কৃতের সঙ্গে ইহার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা। বোধ হয় যে সেই সময়ে মগধ রাজ্যে ইহা চলিত ভাষা ছিল। তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। সেই পালি রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিণত হইযাছে। এইসকল ভাষা পর্যালোচনা করিলে ভাষাশান্তের মূল তম্ব অনেকটা অবগত হওয়া যায়। একটি দৃষ্টাক্স দেখিলে একথা সপ্রমাণ হইবে।

স্তম্ভ এবং ফলকের অনেক স্থানে একটি বিশেষ নাম দৃষ্টি গোচর হয়। সকল গুলিতে লেখা আছে "দেবানাম্ পিয় পিয়দশী।" এখন "দেবানাম্ পিয় পিয়দশী।" কথা গুলি ভূলনা করিয়া দৈখিলে বৃথিতে পারিব যে তখন ভারতের সকল অংশে এক

কথা সমান রূপে উচ্চারিত হইত না । কোন কোন প্রদেশে "র" এই অক্ষর উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা একেবারে ছিল না। মগধ দেশের লোকেরা ইহার পরিবর্তে "ল" ব্যবহার করিত। সেই জন্ম অনেকগুলি ফলকে 'রাজ' না হইয়া 'লাজ' লিখিত আছে, 'অন্তরম' পরিবর্ত্তে 'অন্তলম', 'চরণ' পরিবর্ত্তে 'চলণ' এবং 'দশল্লথ' পরিবর্ত্তে 'দশলথ' ইহাও দেখা যায়। "র" অক্ষর উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা মগধের লোকদিগের ছিলনা! উত্তর এবং শমধ্য ভারতে. এবং কলিক প্রভৃতি স্থানে "র" উচ্চারিত হইত। আবার দেখা যায় যে পঞ্জাব প্রদেশে রফলা এবং ক্রেফ ব্যবহৃত হইত, এবং সাহাবাজগর্হি নামক স্থানে যে ফলক বর্ত্তমান আছে তাহাতে "প্রিয় "ও" দর্শী" এছটি কথাই লেখা আছে। কিন্তু স্থরাইটু (গুঙ্গরাট) প্রভৃতি স্থানে 'পিয়' এবং 'দশী' এইরূপ লেখা দৃষ্ট হয়। এইরূপ পর্যা-লোচনা করিয়া প্রতিপন্ন হইল যে প্রিয়দর্শী বলিয়া তখন একজন রাজা ছিলেন। এখন প্রিয়দশী কে ? এনামের কোন রাজা ইতিহাসে বর্ণিত নাই। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চ পাণ্ডব হইতে ভারতের সমুদয় রাজবংশের নাম ক্রমান্বয়ে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে প্রিয়দশী নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রিয়দর্শী রাজা কে ইহা ঠিক করিতে গিয়া ভারতের ইতিহাসের একটা বৃহৎ অংশ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইল৷ এদেশের পুরাতন ইতিহাসের কোন ঘটনারই তারিধ পাওয়া যায় না। মহাভারত কোনু সময়ে রচিত, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্র সকল কর্থন কোন অবস্থাতে কে লিখিয়াছিলেন, কালিদাসের কবিতা গুলি কোন্ কালে কোৰ রাজার সময়ে লোকদিগকে মোহিত করিয়াছিল, বিক্রমা-শিচ্ডোর সংবৎ কি এবং তাঁহার নবরত্বই বা কখন রাজসভাকে শোভিত করিয়াছিল এই সকল প্রকাও প্রকাও প্রায়ের উত্তর

যে শীত্র পাওয়া যাইবে তাহা বােধ হয় না। কিন্তু একটি সমাটের
সময় নিরূপিত হইলে অস্থান্য দেশের ইতিহাস তাহার সহিত তুলনা
ছারা স্থিরীকৃত হইতে পারে। "প্রিয়দর্শী" এ রাজা কে ইহা জানিয়া
আমরা ভারতের প্রায় ছই তিন শত বর্ষের ইতিহাস কথজিত
পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি। আমাদিগের দেশের ইতিহাস এতদূর তিমির রাশিতে আছয় যে তাহা বিবেচনা করিলে এ উপকারটা
বড় সামান্য বলিয়া বােধ হয় না। পণ্ডিতদিগের কুপায় আমরা স্বদেশের বিষয়ে একটু অধিক পরিমাণে অহয়ারী হইতে পারিয়াছি।
এতদিন অনেকটা "গোঁজা মিলন" দিতে হইত। এখন মিশ্চয়
মন বলিতে পারে যে এই সকল বিদ্যা ভারতের—এই সকল শাস্ত্র
ভারত হইতে দেশান্তরে গিয়া অন্য জাতীয় লােকদিগকে জ্ঞানালাকে
আলাকিত করিয়াছে।

গ্রীস দেশ হইতে একজন রাজদৃত এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মেগাসথেনিস। তিনি সেলিউকস নুপতি দ্বারা প্রেরিড হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে অনেক দিন বাস করেন এবং বে রাজার সমীপে তিনি প্রেরিত হন তাঁহাকে গ্রীকেরা সাক্রকপটাস বলিয়া ডাকিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স্ এই সাক্রকপটাসকপটাসকে চক্রপ্রপ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। ইহা একটি প্রকাণ্ড আবিদ্ধিয়া। বিষ্ণুপুরাণে চক্রপ্রপ্রের নাম পাওয়া যায়। মুলা রাক্ষসে ঐ রাজার নাম উল্লেখিত আছে। চক্রপ্রপ্রের মন্ত্রী চাণক্যের নাম সকলেই শুনিয়াছের। তাঁহার সংগৃহীত শ্লোক সমূহ পাঠশালার অনেক ছাত্রেরা মুখস্থ বলিতে পারে। মেগাসথেনিস যে উৎকৃষ্টি বিবরণ রাখিয়া যান তাছা হইতে আমরা মগধ এবং পাটলিপুত্রকার্কির অনেকটা অবগত হইয়াছি। চক্রপ্রপ্র অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজার বিধর অনেকটা অবগত হইয়াছি। চক্রপ্রপ্র অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজার তিনি পুরু রাজার সৈন্যভুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে চাণক্যের বুদ্ধি

কৌশলে মগধরাজ্য অধিকার করেন। এই চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ অন্দের পূর্বব ৩১৫ হইতে ২৯১ বৎসর পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং তাঁহার পুত্র অশোক। যে সকল প্রস্তরফলকের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে প্রিয়দশীর সিংহাসনারোহণের তারিখ লেখা আছে। তাহা এই অশোক রাজার তারিখের সহিত মিলিয়া যায়। অধিকন্ত্র সিংহল দেশে দ্বীপবংস বলিয়া এক পুস্তক রচিত ছইয়াছিল তাহাতে "প্রিয়দর্শী" যে অশোক তাহার স্পন্ট উল্লেখ লোছে। স্ততরাং এই সকল শিলা স্তম্ভ এবং প্রস্তরফলকের রচয়িতা যে অশোক তাছার আর কোন সন্দেহ নাই। অশোক যে মগধ দৈশের রাজা ছিলেন এবং তিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা তাঁহার কথা ছইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। একটা ফলকে তিনি লিখিতেছেন —"সহত বিজিতংসি দেবানামপিয়সা পিয়দশিস লাজিনে যেচ অস্তা মথ চোডা. পাণ্ডিয়া, সাভিয়পতো, কেটলপতো, তম্বপন্নি আন্তিযোগে নাম যোন লাজানে চ অলমে তদ আন্তিয়োগদ দামন্তা লাজানে দবতা দেবা-নামপিয়সা পিয়দশিসা লাজিনে ছবে চিকিসাচ্চা কভা মনুস চিকিসা চ পশু চিকিসা চ ওযধানি । "পাঠকেরা ভাষাটা কি ইছা কথ-ঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া ফলকের কিয়দংশ ঁ উদ্ধৃত করিয়াদেওয়াগেল। প্রিনসেপ সাহেব ইহার অর্থ এইরূপ ক-রিয়াছেন —"দেবভাদিগের প্রিয় প্রিয়দশীর বিজিত বিভাগের প্রত্যেক স্থানে এবং চোডা, পাণ্ডিয়, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তম্বপানি পর্যান্ত, যে যে স্থানে বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বীরা বাস করে. এবং গ্রীক রাজ আস্তিওকাসের ্রাজ্যে ( যথায় তাঁহার সেনাপতিরা শাসন করেন ), যেখানে সেখানে 🌯 দেবভাদিগের প্রিয় প্রিয়দশী রাজার চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি স্থাপিত ্রইয়াছে—মনুষ্যের জন্ম চিকিৎসা এবং পশুদিগের জন্ম চিকিৎসা। এতদ্যতীত মনুষ্যদিগের উপযোগী এবং পশুদিগের উপযোগী সর্ব্ব-প্রকার ঔষধও বিভরিত হয়।" অন্য একস্থানে নিম্নলিখিত অমু-

জ্ঞাটি প্রচারিত হইয়াছে ঃ—"আন্তিয়োক নাম যোন রাজ পরঞ্জ ভেন আন্তিয়োকেন চতুর।।।। রজনি তুরময়ে নাম আন্তিকিন নাম মক নাম আলিকসন্দরে নাম নিচ চোডা পাও অবং তম্বপানিয় হেবম মেবম হেবম মেবম রাজা।…"ইহার অর্থ এই—"এীক রাজ আন্তিয়োক ভিন্ন অন্য চুারি জন রাজা, যথা, তুয়ময়, আন্তিকিনি, মক এবং আলিকসন্দর, ইহাঁদিগের রাজ্যে এবং অন্যান্যস্থানে দেবতাদিগের প্রের প্রিয়দশীর ধর্মানুজ্ঞা সকল লোকদিগকে ধর্মাভুক্ত করিতেছে।' যে তুইটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল ইহাতে পাঁচ জন রাজার নামের উল্লেখ আছে। ইহাঁরা অশোকের বন্ধ ছিলেন এবং ইহাঁদিগের দেশে বৌদ্ধ ধর্মা কেবল যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে, সেই সেই দেশের লোকেরা বেদ্ধি ধর্ম্ম গ্রহণ ও করিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে অর-গত হওয়া যায় যে ম্যাসিডন নূপতি আলেকজান্দার দি গ্রেট যখন পঞ্জাব জয় করিয়া দেশাভিমুখে গমন করিতে করিতে প্রাণভ্যাক ক্রিলেন, তখন তাঁহার বৃহৎ রাজ্য তাঁহার সেনাপ্তিরা ভাগ ক্রিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পুত্রেরাই অশোকের সহযোগী ছিলেন। আন্তিয়োক বলিয়া যে রাজা উল্লেখিত হইয়াছেন তিনি সিরিয়া দেশের রাজ। ছিলেন। তাঁহার নাম আন্তিয়োকস থিয়স ছিল—তিনি প্রথম আ-ন্তিয়োকাসের পুত্র। তিনি খ্রীঃ অব্দের পূর্বেব ২৬৩ বংসর হইতে ২৪৬ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তুরমেয় মিসরদেশের বিখ্যাত টলেমি ফিল্যাডেলফ্স নামে রাজা ছিলেন—ইনি প্রথম টলেমির পুত্র। ভিনি খ্রীঃ অব্দের পূর্বেব ২৮৫ বৎসর হইতে ২৪৬ বৎসর রাজা ছিলেন। আণ্টিকিনি ম্যাসিডোনিয়া দেশের আণ্টিগোনাস গোনাটাস বলিয়া প্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন। ইনি খ্রীঃ অব্দের পূর্বের ২৭৬ বংসর হইতে ২৪৩ বংসর রাজা ছিলেন। মক সাইরিন নামক দেশের নুপতি, তাঁহাকে গ্রীকেরা মেগাস বলিয়। ডাকিত। আলিক-সন্দার এপিরাস দেশের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথম আলেকজান্দা-

রের পুত্র এবং তাঁহার রাজত্ব কাল খ্রীঃ অন্দের পূর্বের ২৭২ বংসর হইতে ২৫৪ বংসর পর্যান্ত। তাহা হইলেই প্রমাণ হইল যে অশোক এই সকল রাজাদিগের সমরে জীবিত ছিলেন। এইরূপ গণনা করিয়া একপ্রকার দ্বির হইয়াছে যে অশোকের রাজ্যাভিষেক খ্রীঃ অন্দের ২৬০ বংসর পূর্বের হয় এবং তিনি দ্রীঃ অন্দের, ২২২ বংসর পূর্বের প্রাণত্যাগ করেন।

ছিন্দুদিগের কাল বোধ নাই। তাছারা অনস্তক্ষল লইয়া ব্যস্ত। ব্রহ্মই সার আর সংসার কেবল মায়ার স্থান। জীবন ও মরণ কেবল कर्म्मफल-आमित्व, याहेर्त, हेराफिरगढ़ र्कान मुला नाहे. हेराफि-গের কথা মনে রাখাও বিডম্বনা মাত্র। কেছ কি কখন কোন স্বপ্তকে মনে করিয়া রাখিতে চায় ? না, গন্তীরভাবে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে ? তেমনি জানিবে এই জীবনটি একটি প্রকাণ্ড নিদ্রা এবং ইহার ঘটনা সকল কেবল স্বপ্ন মাত্র। যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিলে দেখি যে স্বপ্ন কোন কার্য্যেরই নয় এরং তাহা তখনই ভূলিয়া যাই, তদ্রূপ মুক্তি লাভ করিয়া যখন জাগিয়া উঠি তখন জীবনের ঘটনা গুলি স্বপ্ন বলিয়া বোধহয় আর সে সকল একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। এই কারণে হিন্দু লেখকেরা কখন কোন কার্য্যের একটি তারিখ বা সময় রাখিয়া যান নাই। এমন প্রকাও গ্রন্থ মহাভারত, যাহার তুল্য কবিতা পৃথিবীতে কোন স্থানে বা জাতিতে রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ, সেই মহাভারত কে লিখিল বা কোন সময়ে লিখিত হইল ইহা একটি বর্ণেও প্রকাশিত হয় নাই ৷ আমরা অমুমান করিয়া যতটা স্থির করিয়া লইতে পারি। তাহা অপেক্ষা আর অধিক আশা করা ষাইতে পারে না। কিন্তু এবিষয়ে বৌদ্ধের। হিন্দুদিগের মত ছিলনা। বৌদ্ধর্ম্ম মানবধর্ম ছিল, অর্থাং ইহাতে দেবতাদিগের আধি-ে পত্য ছিলনা। মানুষ আপনার চেষ্টাতে বুদ্ধপদ লাভ করিতে পারিত। এক জন্মেনা পারিলেও, অনেক জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিতে পারিলে

অবশেষে নির্বরণামুক্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কর্ম্মের উপর মুক্তি নির্ভর করিত। স্থতরাং যে যাহা করিত তাহা একপ্রকার তাহার জীবনে যুক্ত হইয়া থাকিত। আমি আজ এই পুণ্য কার্য্যাটি করিয়াছি, আজ ভিক্ষদিগের জন্ম এত অর্থ দান করিয়াছি. এইসকল ঘটনা বৌদ্ধেরা পরিকার আবার লিখিয়া রাখিত। সেই জন্য বৌদ্ধদিগের ইতিহাস ও ছিল। তাহারা প্রত্যেক ঘটনার তারিখ রাখিত এবং সকল কা-র্য্যের বিবরণ নিখিত। তুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানেরা আসিয়া বৌদ্ধদিসের রচিত অনেক প্রান্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কাশী, বিহার, মলস্ক প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধদিগের যে সকল অতিশয় মূল্যবান পুস্তকালয় ছিল. দে সকল আক্রোশ করিয়া তাহার। একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সে সকল রচিত এন্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এতঘ্যতীত যে সকল এম্ব আছে তাহার একাংশ নেপালে পাওয়া গিয়াছে এবং অপরাংশ সিংহল দ্বীপে আজও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ**র্ম্ম** যখন ভারতবর্ষে তর্বল হইয়া পড়ে তথন তাহার পরিবর্ত্তে শৈবধর্ম আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। যেখানে বৌদ্ধেরা রাজা ছিল সেখানে হিন্দুরা প্রবল হইয়া তাহাদের রাজত্ব ধ্বংশ করিয়া ফেলিল। বঙ্গদেশ বিহারাধিপতি পালবংশীয়দিগের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে যে আদিশুর বঙ্গদেশ হইতে তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া দেন এবং তিনি শৈব ছিলেন বলিয়া যেখানে যেখানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল সেই সেই স্থানে একটি করিয়া শিবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে নানাস্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধ রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের হস্ত ছইতে রাজ্য সকল কাড়িয়া লইল এবং বৌদ্ধেরা ভয়ে পলায়ন করিয়া নেপাল দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাছারা কতকগুলি পৃস্তক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। সেই পুস্তকগুলি সংস্কৃতে রচিত, এখনও নেপালে স্থরক্ষিত আছে। এদিকে অশোকের সময়

ভাঁহার পুত্র মহেন্দ্র সিংহল দেশে ধর্মপ্রচার করিতে যান। তিনিও অনেক পুত্তক সেধানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এতদ্যতীত সেধানকার বৌদ্ধেরাও অনেক পুত্তক রচনা করিয়াছিল। সে সকল পালি ভাষাতে লিখিত। এখনও সে সকলই বর্তমান আছে।

এই সকল পুস্তক দেখিয়া এবং অশোক নির্দ্মিতশিলা স্তম্ভ এবং প্রস্তুর ফলক দেখিয়া আমরা বৌদ্ধদিশের এবং তাহার সঙ্গে ভার-তের ইতিহাস কিরদংশ স্থির করিতে পারিয়াছি। পার্নকেরা যদি এই সকল পাঠ করিয়া স্বাধীন ভাবে নৃতন নৃতন ব্যাপার সকল আবিক্ষার করিতে পারেন, তাহাইইলে হিন্দুদিগের যে অপবাদ আছে যে তাহার। ইতিহাস বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সে অপবাদ আর এক দিনের জন্য ও থাকিবেনা।

### ভাষার ইতিহাস।

অশোকের নাম প্রকাশিত হইবার পর আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার ষ্মন্যান্য র্ত্তান্ত সকলও অবগত হইলাম। প্রথমতঃ, ভাষার ইতিহাস অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, আমরা দেখিতে পাই যে এখন-কার চলিত অক্ষর এবং কথাসকল চুই সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে ব্যবহারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংস্কৃতে শ, ষ, স এই তিন-টির স্পাষ্ট উচ্চারণ ছিল। এখনও হিন্দী মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষাতে তাহা প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন কোন জাতির পক্ষে য উচ্চারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। স্বতরাং তাহারা এ অক্ষর একেবারে উচ্চারণ করে না। পশ্চিম প্রাদেশে অনেকে "ভাষা" না বলিয়া "ভাখা" বলে। বঙ্গদেশে এ তিনটি এক উচ্চারণে পরিণত হইয়াছে। তালব্য, মূর্দ্ধণ্য এবং দস্ত্য বলিয়া আমরা তাহাদিগের প্রভেদ করি। কিন্তু এপ্রভেদ নিতান্ত অর্থহীন এবং অসঙ্গত। অশোকের রচন সকল দেখিলে বুঝিতে পারিব যে তাঁহার সময় হইতেই এই তিন অক্ষরের তুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। খালসী নামক স্থানে যে শিলা স্তম্ভ আছে তাহাতে "পাষণ্ড" কথা "পাশণ্ড" বলিয়া লিখিত আছে। এই দেখিয়া একজন ইংরাজী পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে তখনকার কালে ষর অমুরূপ অক্ষর ভারতে ছিলনা। এইরূপ যুক্তি আনিলেই ্চক্ষুস্থির! বাঙ্গালিরা তিনটি "শ"কে একই প্রকারে উচ্চারণ করে ব-লিয়া কোন পণ্ডিত কি বলিতে পারেন যে বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ, ষ, স এই তিনের অন্তিম্ব নাই। এরূপ যুক্তি করিয়া অনেকে বৃথা উপহাসা-স্পদ হইয়া পড়েন। যাহা হউক তখনকার লোকেরা যে অক্ষর যেরূপ উচ্চারণ করিতে পারিত তাহা সেইরূপ লিখিত। পঞ্জাবে

তিনেরই উচ্চারণ ছিল। স্থতরাং তিনটিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। সাবাজগাহি নামক স্থানে যে অনুজ্ঞা লিখিত আছে তাহাতে "স্বযুশা" এই কথাটি লেখা আছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাহা "হুষুসা" এই রূপে লিখিত দেখা যায়। তখন হইতে দন্ত্য এবং মূর্দ্ধণ্য "ন"এরও ছুৰ্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। একস্থানে "ব্ৰাহ্মন" এই কথা লিখিত আছে। "মনুষ্য" কথাটি সংস্কৃত। কিন্তু অশোকের সময়ে ইহা নানা আকারে দেখা যায়। এক স্থানে "মানুসো", ঢৌলি বলিয়া স্থানে "মুনিসে", পালি ভাষাতে "মানুসো", এবং প্রাকৃত ভাষাতে "মানুস" রূপে প্রচ-লিত ছিল। এখনকার "মানুষ" তখন হইতে প্রচলনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ এখনকার যত কথা সংস্কৃতের অপভ্রংশ বলিয়া প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিকে অশোকের সময়ে যে পালি ভাষা চলিত ছিল তাহার মধ্যে চিনিতে পারা যায়। আবার অনেক গুলি কথা তখন প্রচলিত ছিল, কিন্ত এখন তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে। যথা, জমুদ্বীপ এই কথা রূপনাথ পর্বতের উপর লিখিত আছে; এখন জমুদ্বীপে আমরা বাস করি ইহা বলিলে লোকে আমা-দিগকে উপহাস করিবে । ভিক্ষুও ভিক্ষণী এই বলিয়াযে বৌদ্ধ বৈরাগী এবং বৈরাগিনী খ্যাত ছিল তাহারা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিরাছে। "মার" অর্থাৎ সয়তান বা পাপ পুরুষ, "বৃদ্ধিস্ত্য" অর্থাৎ বৃদ্ধ, এসকল কথা আর কোথাও পাওয়া যায় না। কে বলিতে পারে, বেহার এই কথাটির ব্যুৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে ? "বেহার" এই শব্দের অর্থ, যে দেশে বিহার আছে। "বিহার" ইহার অর্থ যাহাকে ইংরাজীতে মোনাফারী বা নানারি বলে, অর্থাৎ যে স্থানে ভিক্লু ভিক্লুনীর। বাস করিত। অশোকের সময় বেহারময় বিহার ছিল এই জন্ম ইহার নাম বেহার হইয়াছে। সেই সকল বিহার এখন প্রায় দেখা যায় না। কাশীর সারনাথে একখণ্ড ভূমিখনন ক্রিয়া একটি বিহার প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলমানেরা তাহাকে

অন্নি দ্বানা দক্ষ করিয়া কেলে। যখন খনন করিয়া বাহির করা হয় তথন তাহার মধ্যে অগণ্য অস্থি, লৌহ, লিওল, কয়লা শ্রন্তা অন্নি সংযোগে একীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। স্থানে বাধ হয় তিকুরা ভোজন করিবার আরোজন করিতেছিল কিম্বা ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এমন সময়ে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এতথ্যতীত অনেকগুলি বিহার মুসলমানেরা মসজিদ করিয়া লইয়াছে। বােরান-পুর নামক স্থানে অটলা মসজিদ দেখিলেই ইহাকে এ দেশীয়্ম অট্রালিকা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অত্যান্ত স্থানে বিহার শুলি একেবারে বিনম্ভ হইয়া গিয়াছে। কেবল বেহার কথাটি আছে। ভাহার অর্থপ্ত সকলে অবগত নহে।

আর একটি নৃতন কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। এটেশ অন্ধান্তের মূল স্থান। নামতা এই শাত্রের ভিত্তি স্বরূপ। সেই নামতা এই দেশে প্রথম আবিষ্ণুত হয়। অন্থান্য দেশে প্রতি সংখ্যার একটি একটি বিশেষ সক্ষেত্ত ছিল। যথা রোমদেশে M ইহার আর্থ এক সহস্র, D ইহার অর্থ পাঁচ শত, C ইহার অর্থ একশত ছিল। তিন শত বলিতে হইলে CCC দ্বারা তাহা পরিচিত হইত। পুরাকালে সকল দেশে প্রথম দশ সংখ্যা অঙ্গুলী দ্বারা নির্দিন্ত হইত। যথা, এক অঙ্গুলীর নির্দেশে এক, চারি অঙ্গুলীতে চারি বুরাইত। পাঁচ বলিতে হইলে V এই সক্ষেত্র চলিত। দশ বলিতে হইলে জুটি হত্ত বিপরীত দিকে রাখিলেই হইত। তাহার আকার X। এই রূপে প্রতি সংখ্যার একটি একটি নাম এবং একটি একটি আকার মনে করিরা রাখিতে হইত। কিন্তু সামাশ্র লোকদিগের পর্ক্তি আকার মনে করিরা রাখিতে হইত। পরে এদেশের পণ্ডিভেরা আশ্রুক্তি থাটাইয়া এক নৃতন সাক্ষেতিক শাত্র বাহির করিলেন। সেই

শাক্ত এ দেশ হইতে আরবেরা লইয়া যায় এবং তাহারা ইউরোপ म्बु धार्मका करता है देश्यांकी रमार्टिमान आमानिरगतंत्र आहिय আৰ্ম্ নামতাপদ্ধতি। সে শান্ত্ৰের সঞ্চেত এই। এক হইতে নয় পর্যান্ত সংখ্যা স্বতন্ত্র আকারের। তাহার পর সমুদয় সংখ্যা দশ मृत्रकः। अत्कन्न भन्न এकि मृत्र योग कतिलार मन रहा। ইহার পর কোটি পর্যান্ত সংখ্যা সেই দশের পিঠে এক একটি भूमा वाष्ट्राहेश मिलिके क्या। मत्भित शत এक, ১०+১ वर्षाए **একাদশ, ১०+२** अर्थार घा+मण हेजामि। २०−১ अर्थार উনব্লিংশতি। ২×১০ অর্থাৎ দিং×দশতি। কাল্ফ্রেমে দ্বি ইহার ᢏ এবং দশতি ইহার দ লোপ পাইয়া যায় तिक्ति विःगि अर्था पूरे मग। मनूषा वृद्धित कि आकर्षा ক্ষমতা। অনম্ভ ভগবান ব্যতীত কে কোটি কোটি সংখ্যাকে অমুভব করিতে পারে ? কিন্তু ক্ষুদ্র মনুষ্য হাহা অনুভব ক্রিতে সমর্থ ছউক বা না ছউক, এক সামান্য সঙ্কেত ছারা তাহার ভাব বুঝিয়া লয়। একের পর কয়েকটি শূন্য যোগ করিলেই ভগবান ধাহা বুঝিতে পারেন মামুষে তাহা বুঝিতে পারি বলিয়া ভাগ করে। জমুদ্বীপের লোকেরা এই আবিচ্চু রা করিয়া জগতকে মোহিত করিয়াছে। অপচ ইহা এত সহজ যে রাস্তার বালকেরা পর্য়ন্ত ইহা অক্লেশে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু কয় জন বলিতে পারে যে ইহারা দশ মূলক সংখ্যা এবং ইহা দ্বির করিতে অতিশয় ক্ষেক্সক্সি পণ্ডিত সকলও এক সময় পরাস্ত হইয়াছিলেন গ

প্রশোকের সময়ে সংখ্যা বিষয়ে ছটি নৃতন কথা পাওয়া যায়।
প্রথমতঃ, তথনকার সংখ্যা সকল সম্পূর্ণরূপে এখনকার আকার ধারণ
করে নাই। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন ধোপার নিকট
কাপ্ত দিলে দেওয়ালে কতকগুলি দাঁড়া কাটে, অলোকের সময়

ক্রিক্রেস্ট্রেক্র্ কতকটা ছিল। সাহাবাজগার্ছি নামক স্থানে যে প্রস্তর

ফলক আছে তাহাতে চতুর অর্থাৎ চারি IIII এইর.প' লিখিত আহে 1 थानमी विनम्भा द्यार रमरे मःथा + अरे मः कार्या अपितिक । व्यापी-क्त ममा होति हेशत आकात + किया × हिल। निर्देशन এই সঙ্কেত তুটি শীত্র শীত্র লিখিতে চেম্টা করিলে বুঝিতে পারিবেদ কিরূপে কালক্রমে ইহারা এখনকার ৪ এর আকার ধারণ করিল। আর একটি কথা এই। অশোকের পূর্বের স্থাদশ প্রভৃতি কথা প্রচালিত ছিল। কিন্তু তাঁহার সময়ে বার, তের প্রভৃতি কথা <del>কা</del>ি আরিভ হইয়াছে মাত্র। সাহাবাজগাহি ফলকে "বারয়" এক**থাটি লেখা আছি**। যে স্থানে ইছার ব্যবহার হইয়াছে তাহা এই—"দেবানাম প্রিয়ে প্রিয়দশী রাণ্য অহতি বারয় বয …"। "ব্য" শব্দ বর্ষ এবং "বারয়" শব্দ দাদশ। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে অশোর্টের সময়েই এখনকার চলিত ভাষার সূত্রপাত হয়। বুদ্ধ দৈব অশোকের ২৫০ বৎসর পূর্বে পালি কিম্বা মগমি ভাষায় বর্মী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তথনও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত সম্যক্রপে প্রচলিত ছিলনা। পালি ভাষা অশোকের ভাষা। ইহা পঞ্জাবী, উজ্জায়নী এবং মগধি এই তিন প্রকার আকারে ক্থিত হইত। সেই সময়ে সংস্কৃতের বিভক্তি সকল বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহারও অপত্রংশ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ইহা ব্যতীত এখনকার কথা সকলও ভূমি অধিকার করিতে চেফা করিতেছিল। এই যে পালি "বারয়", বাঙ্গালা "বার", হিন্দু স্থানী "বারহ" ইহারা সকলেই সংস্কৃত দাদশের রূপান্তর। কথাটা দাদশ কিন্তা দ্বাদশ। ক্রমে "দ্" লোপ পাইল। "দ্বা" বলিতে লোকের কট হইত। দ্রীলোকেরা এবং সামান্য লোকের। স্বভাবতঃ "বাদশ" বলিত। "শ"র পরিবর্ত্তে "হ" হয় ইহা আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি। যথা "সিক্ इटेर्ड **এখনকার "हिन्मू' इ**हेशारह। ''हिन्मू" कथा **मःक्रु**ड नरह এবং ইহা কোন সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায় না। স্বভরাং "ৰাদ্দা" একথাটী 'বাদহ''হইল। অধিকন্ত অনেক জাভির মধ্যে "দ'
"ৰ'' হইরা বার। শুভরাং "বাদহ''বারহ" রূপ ধারণ করিল। এইরূপে
"ব্রেরাদশ" হইতে "ভের", "চতুর্দ্দশ" হইতে "চৌদ্দ," প্রভৃতি সংখ্যা
সংক্ষত হইতে আবিভূতি হইল। এই জাবিভাবের বয়স অন্তঃ হুই
সহত্র বংসরের অধিক। ইহা অশোকের সময় হইতেই আ্রন্ত হইয়াছে,
ভাহার পূর্বে হইতেও হইতে পারে। ভাষা একদিনে হয় না।
কোন রাজ্যা অমুমতি করিলেওহয়না। সভাতে কতকণ্ডলি লোক
মিলিত হইয়া একমত হইলেও ইহার সূজন চলে না। বৃক্ষের ন্যায়
ইহার ইতিহাস। অল্লে অল্লে বীরে বীরে ইহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি,
এবং দ্রাস। বাঙ্গালা, হিলি প্রভৃতি ভাষার বীজ বহুকাল পূর্বেব
প্রেকৃতি বপন করিয়া গিয়াছেন। ছুই সহত্র বংসর পরে ভাহা কল
প্রেস্ব করিতেছে। এখনও ইহাদিগের উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে হয়
নাই। শ্বসভ্য ভাষা হইতে এখনও কত শত বংসর লাগিবে কে
বিলিতে পারে ?

### দেশের অবস্থা।

শাক্য গোতম খ্রীঃ অন্দের ৫৫৮ বৎসর পূর্বের জন্ম গ্রাইণ করেন। যখন তাঁহার ২৯ বৎসর বরঃক্রম, তখন তিনি পিতৃত্বন পরিত্যাগ করির। বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ছয় বংশর কঠোর সাধনের পর তিনি বুদ্ধের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ৪৫ বংসর ধর্ম প্রচার করিরা ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি কুশিনগর নাকক म्हारिन मानवलीला मखन्न करन्न । औः अरुक्त ११४ वर्षमन मुस्स তাঁহার মৃত্যু হয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম ২০০ বৎসর কাল অল্ল জল উন্নতি করিতেছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের সংখ্যা কত ছিল তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে এই পর্যান্ত বলা যাইতে পারে যে সেই ছুই শত বৎসরের ভিতর বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ এবং বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাদিগের ভিতর ১৮টি দল হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই বোধ হর সেই সময়ে আরম্ভ হয়। তুইটি মহা সভা ইতি মধ্যে হইরা গিয়াছে। একটি মহাসভার বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ সভাপতি ছিলেন এবং আর একটা মহাসভা বৈশালী দেশীর ভিকুদিশের অযথা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য আছুত হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে বিনা সাহায্যে আপ্র-নার বলে বৌদ্ধর্ম অনেক দূর পব্যস্ত বাইতে পারিয়াছিল। किन्न अगाना निक **इहेर्ड महामू**ङ्डि मा आमितन तो के धर्म কি সহজ্র বৎসর কিম্বা ভদধিক এদেশে রাজম্ব করিছে পারিভা তখন ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং নব নব ভাব চারিদিক হইতে আসিরা এদেশে প্রবেশ করিতেছিল।

প্রথমত: দেখিতে পাই যে তখনকার দেশীয় আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ ছইয়াছে। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইয়াছে। নন্দ এদেশের প্রথম শুদ্র রাজা ছিলেন। তাঁহার পর মোর্য্য বংশের সকল রাজাই শুদ্র ছিল। বাস্তবিক বে প্রবাদ আছে যে পৃথিবী এক-বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল তাহার মূলে সভা আছে। ভারতে যথম প্রথম শুদ্র রাজা হয় তখন কি এরূপ পরাক্রান্ত কোন ক্ষতিয় রাজারা ছিল্লনা যাহারা সম্মিলিত হইয়া সেই তুরাচারী শূদ্রের দর্প চুৰ্ণ করিতে পারিত ? সত্য কথা এই যে ভারতবর্ষ অনেক বার অনেক বিদেশী ক্লেছ আসিয়া ক্ষতিয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল। পরে যখন সেই ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে হীনপ্রভ হয়, তখনই শুদ্রেরা অহন্ধার করিয়া রাজকায্য গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছিল। আমাদিগের বিশাস এই যে যে দিন এদেশে প্রথম শুদ্র রাজা হয়, সেই দিন হইতে পুরাতন ধর্মা পরাস্ত হইয়া গেল ও নৃতন বিধির স্ঠি হইল। এক্লপ চিহ্ন সকল দেখা দিল যাহাতে মনে হয় যে এক নুতন যুগের আবির্ভাব হইতেছে। দর্শন শাস্ত্র সকল আসিয়া একদিকে লোক দিগকে ন্যায়শান্তের নিয়ম দারা নৃতন মত বিচার করিতে শিখাইল, অপরদিকে সাংখ্য নিরীশ্বর তত্ত্ব প্রচার করিল। পভঞ্চল কৃত যোগ শাস্ত্র অনেক প্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপার ষোগ ছারা সম্ভবপর তাহা দেখাইল। একটা নৃতন সময়. আসিতেছে বেশ বোধ হইল। বেদি ধর্ম এই সকল শক্তি সমুহের অবশ্রস্তাবী ফল। সেই সময়কার একটা প্রকাণ্ড ভাব এই যে লোক নির্বিশেষে সকল জাতিরই ধর্মে সমান অধিকার कार्ट । देश तिन्ति भव रहेन ना । अधिकक्ष त्यमन जान्त्र দিগের আছে, তেমনি চণ্ডালদিগেরও আছে।

্ৰত্তি ভাৰটি যখন বুদ্ধের আবিষ্ঠাবে বলবান হইল তখন ক্তিয় ধৰ্ম যে লোপ পাইবে তাহার আরু আশ্চর্য্য কি পু বুদ্ধের মৃত্যুত্ব দেড়ঃ শত বৎসর পরে আর একটি নৃতন বিপ্লব ঘটিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার দি শ্রেট নামক প্রসিদ্ধ মেসিডোনিয়ার ভূপতি খ্রীঃঅন্দের ৩২৭ বংসর পূর্বের এই দেশ আক্রমণ করেন। তিনি শতক্র নদী পর্য্যন্ত আসিতে পারিবাছিলেন ৷ কিন্তু তাঁহার আক্রমণের ফল সকল অনেক কাল স্থায়ী এবং অনেক দূর ব্যাপী হইয়াছিল। সেই ভূপতি যখন পুৰু রাজার সহিত যুদ্ধ করেন তখন চন্দ্রগুপ্ত নামক একজন লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। পরে তিনি এ দেশ পরিজ্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে পাটলিপুত্র নগরের রাজার প্রাণবধ করিয়া নিজে সেই দেশের রাজা হন। চক্রপ্র জাতিতে শূদ্র ছিলেন। আলেকজাণ্ডার এদেশে কোন চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়। যাইতে পারেন নাই। কিন্তু কথিত আছে যে তিনি যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে প্রায় তিন সহস্র শিশ্দী এবং নাটকের অভিনেতা আসে। এই সকল যবন নিশ্চয়ই এদেশে গ্রীদের আশ্চর্যাজনক নাটক সকল অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহাদিগের অসাধারণ শিম্প নৈপুণ্যও প্রদর্শন করিয়াছিল। অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষে পূর্বের নাটক রচনা ছিল না। যবনের। আসিয়া আমাদিগকে সেই শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়। এ বিষয়ের সভাসভা নি ব্য করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুরপর সেলিউকাস নাইকেটর সিরিয়া দেশের রাজা হন। তিনি সিংহাসনারচ হইয়া শুনিলেন যে আলেকজাতার তক্ষণিলাতে যে যবন শাসন কর্ম রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে সে দেশীয়ের। হত্যা করিয়। ফেলিয়াছে এবং গ্রীক অধীনতা দূর করিয়া দিয়া নিজ স্বাধীনতা সংস্থাপন করি-য়াছে। এই শুনিয়া সেলিউকাস সৈত্য সামস্ত লইয়া এদেশকে পুনৰ্ববাৰ ত্রীক দিগের অধীনে আনিবার জন্ম অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তীছার সমকক্ষ আর একজন রাজা এদেশীয়দিগের নায়ক হইয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। তাঁছার নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি তখা পাটলিপত্রের প্রবল

পরা কান্ত রাজা। তাঁহাদিগের চুইজনে খোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।
কিন্ত দেলিউকাস অবশেবে ভাবিলেন বে চক্রওপ্রের সহিত যুদ্ধ না
করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা করাই ভাল। এই বিবেচনায় তিনি
একটি সদ্ধি স্থাপন করিলেন। চক্রগুপ্ত সেলিউকাসকে পাঁচলত
হক্তী দান করিলেন। ইহার পরিবর্তে সেলিউকাস চক্রপ্রপ্রকে
পঞ্জাব এবং, কাবুল প্রদেশের অনেকানেক ভূমি দান করিলেন এবং
এতন্ত্তীত সেলিউকাসের কন্তার সহিত চক্রপ্রপ্রের বিবাহ হইল।
মেগাসথেনিস নামক একজন রাজদূত সেলিউকাসের প্রতিনিধি হইয়া
পাটলিপুত্রে বাস করিতে লাগিলেন। সেই মেগাসথেনিসের লিখিত
পুত্তক হইতে আমরা চক্রপ্রপ্রের রাজ্যের বিবরণ সকল প্রাপ্ত হইরাছি।

নানাদিক হইতে নানা প্রকার শক্তি আসিয়া তখন ভারতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে ক্ষত্রিয় রাজা না হইয়া একজন শুদ্র রাজা হওয়াই এক প্রকাপ্ত ঘটনা। তাহার পর বেছি ধর্মের পরাক্রম আসিয়া পুরাতন আচার ব্যবহার এবং বিশাস সমুদরকে টল মল করিয়া দিল। ইহার উপর আবার প্রীকদিশের ভারতবর্ষ আক্রমণ, ভাহাও ধরিতে হইবে। মৃতন ধর্ম আসিয়া এদেশীয়দিশের জাতিভাব শিথিল করিয়া দেয়। তার সাকী দেখ চক্সগুপ্ত থবনী ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজার দৃষ্টাম্ভ কি প্রজারা অনুসরণ করে নাই । যখন আবার বিবেচনা করি বে গ্রীকেরা এদেশে অনেক বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করে, তখন যে হিন্দু এবং যবন রক্ত একত্র হয় নাই ইহা আনস্রা বিশাস করিতে পারিনা। যদি কেহ রলেন যে এই সকল পিরবর্ত্তন হইতে দেশে কুরীতি প্রবং কুরীতি আসিয়াছিল ভাহা বলিরার উপায় নাই। মেসাস-

(अनिम (व श्रृंखक निश्चित्र) यान जाहार् अपनीयित्र अपनक

প্রশংসা আছে। তিনি বলিয়াছেন যে এীস প্রভৃতি সকল দেশেই তখন দাস ক্রেয় বিক্রয় করিবার প্রথ। ছিল, কিন্তু এদেশে তাহা हिनना । अरमर्गत श्रूकरवत। रवमन मारमी, खीरनारकता रखमनि नजी हिता (भगानरथरनन वर्तन रच अरमभीरात्र कथन भिणा কথা বলিত না এবং লোকেরা এত সৎ ছিল যে বাটীর দ্বারে কুলুপ লাগাইতে ইইত না। ভাহারা কখন বিচারালয়ে গ্রিয়া মকদ্দম। করিত না এবং স্ব স্ব রাজার অধীনে কুশলে বাস করিত। মেগাস-থেনেস কেবল একাকী নহেন, সেই সময়কার এবং তাহার পরে যে সকল এীক এবং রোমান লেখকেরা ভারতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁছারা সকলেই মুক্তকঠে এদেশীয়দিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফল কথা, যে সময়ের ইতিহাস আমরা লিখিতেছি তাহা একটা পুনর্জীবনের সময়। ভারতবাদীরা অনেক কাল স্তুম্বপ্ত অবস্থায় থাকিরা আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতের যত কিছু সৌভাগ্য অনেকটা সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। সকল দেশেই এইরূপ ছইয়া থাকে। অনেক কাল এক অবস্থাতে থাকিয়া লোকেরা দেশাচার এবং কুসংস্থারে আবদ্ধ হয়। তখন আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না। বিষয়েই তাহাদের অধঃপতন হইতে থাকে। কিন্তু যখন পুনৰ্জীবন আরম্ভ হয় তখন পুরাতন মেখমালা নূতন সত্যের আলোকে একে-বারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং বিদ্যা শিক্ষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ে উন্নতি এবং সৌভাগ্যের উদয় হয়।

আমাদিগের দেশে গ্রীকের। জনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিল। ভাহারা প্রকৃত গ্রীক ছিল না। সেলিউকাস ভূপতি পঞ্চাবের সীমা পর্যান্ত রাজত্ব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ভারতের নিক্টস্থ দেশকে ব্যাকট্রিয়া বলিত। তথাকার নরপতিরা গ্রীক জাতীয় ছিলেন। খ্রীঃঅব্দের কিছুকাল পূর্বেই একজন পরাক্রান্ত রাজা পঞ্চাব

तम्भ कय कतिया मथुवा भर्यास त्राक्ष वाश्वन कतियाहित्सन। তাঁহাকে গ্রীকেরা মিস্থাপার বলিয়া ডাকিড এবং এদেশীয়েরা ठाँशांक मिलिए উপाधि (मय । इंडाब बाक्सानीय नाम मगन हिल. এবং ইনি নিজে আলেকজাণ্ডি য়া নগৰবাদী ছিলেন । মিলিও একজন বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলম্বী। তাঁহার বিষয়ক একটি স্থন্দর পুস্তক এখন পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরাতে ভূমি খনন করিতে করিতে কতকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা স্পষ্ট এীক শিপ্পী-দিপের দারা নির্মিত বলিয়া বোধ হয়। যবন গ্রীস এবং ভারত এই দুই দেশের মধ্যে যে অনেক বিষয়ে ভাবের বিনিময় হইরাছিল তাহা আমরা পূর্বের আলোচনা করিয়াছি\*। যখন ভাবি যে অসভ্য জাতিরা অধিকাংশ গ্রীক পুস্তক অগ্নিতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এবং ভারতের পুস্তক রাশিরও অতি অম্পাংশই জীবিত আছে, তখন হানয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। যদি এই সকল রচনা বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে আমরা কি অশোকের জীবন নির্ণয় করিবার জন্ম কতক-গুলি শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তর ফলকের উপর নির্ভর করিতাম, না কম্প-নাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি উপকথাকে বেদবাকা বলিয়া গ্রহণ

<sup>\*</sup> তাহার মধ্যে একটি কথা এথানে বলা যাইতে পারে। এই ছই দেশের মধ্যে জ্যোতিব শাস্ত্র সম্বন্ধে যে অনেক ভাবের বিনিমর হইরা ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আমরা বরাহমিহির কর্তৃক পঞ্চাসদ্ধান্তিকানামক এছে প্রাপ্ত ছই। প্রথমতঃ, পাঁচটি সিদ্ধান্তের নাম পাওরা ঘার, যথা পৈতামহ সিদ্ধান্ত, বশিষ্ট সিদ্ধান্ত, পোঁচল সিদ্ধান্ত, পোঁলশ সিদ্ধান্ত এবং রোমক সিদ্ধান্ত। ইহার মধ্যে রোমক কথার অর্থ রোম দেশীয় ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। পোঁলিশ একজন আলেকজাণ্ডিরা বাদী। তিনি ভারতে আসিয়া স্থাসিদ্ধান্তের মতের উপর ঘবনদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র হাপনা করিয়া পুরাতন এবং নৃতনে মিশাইয়া দিয়াছিলেন। দিতীরতঃ, রোমকপুর এবং ঘবনপুর এই ছইটি নগরের নামোল্লেথ আছে। তাহা ছইতে ঘবনপুর যে আলেকজাণ্ডিরা ইহাই প্রমাণ হইতেছে।

করিতান ? হায় ! অশোক একস্থানে অহস্কার করিয়া বলিয়া গিয়া-ছেন যে যতদিন গগনে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন তাঁহার ধর্মাও থাকিবে এবং তাঁহার নামও থাকিবে। চন্দ্র সূর্য্য এখনও বর্জমান। কিন্তু ভারতে তাঁহার ধর্ম্ম কোথা একং তাঁহার নামই বা কোখা ?

# মৌর্য্য বংশ।

विक्रुश्रतार्ग मगद रार्मक ममुमग्र ताकवररमंत्र नाम की क्रिंड इंहे-য়াছে। সেই দেশের প্রসিদ্ধ রাজার নাম জরাসন্ধ। জরাসন্ধ জীকুঞের পরম শত্রু এবং ছুর্য্যোধনের বন্ধু। ইছার পুত্রের নাম সহদেব। সহদেব কুরুল্ফিত্রে কুরুদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাঁহার পর আর ২১ জন রাজার নাম আছে। ইহাদিগের পর প্রদ্যোত বংশের পাঁচজন রাজা হন। তাহার পর নিম্নলিখিত রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় —শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্লেমধর্ম্মন, ক্লভ্রোজ, বিম্বিসার, অজাতশত্রু, ধর্ব ক, উদয়াশ, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দ। মহানন্দের পুত্র একজন শূদ্রীর গর্ভজাত। তাঁহার নাম নন্দ এবং তিনি অতিশয় অর্থপিশাচ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে মহাপদ্ম বলিয়া ডাকিত। দ্বিতীয় পরশুরাম হইয়া তিনি ক্ষত্রিয় কুলকে ধ্বংস করিয়া ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী একছ্ত্র হইয়াছিল। নন্দের স্থমাল্য প্রভৃতি নামে আট জন পুত্র ছিল। ইহারা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিলে পর কেটিল্য নন্দবংশকে বিনাশ করে। ইহাদিগের পর মোর্য্যবংশ পৃথিবীর অধিপতি হয়। চক্রগুপ্ত সেই বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার: বিন্দুসারের পুত্র আশোকবর্দ্ধন।

এই অশোকের বাল্য ইতিহাস অতিশয় স্থন্দর এবং মনোহর।
কথিত আছে যে যখন বিন্দুসার পাটলিপুত্রের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন তখন চাম্পা নামক একটি গ্রামে এক জন বান্ধা
অবস্থিতি করিতেন। সেই বান্ধাণের একটি প্রমা স্থন্দরী কন্থা ছিল।
জ্যোতির্বিল্ পণ্ডিতের। এই গণনা করিয়াছিলেন যে সেই কন্থার
গর্ভে তুইটি পুত্র জন্মিবে; তাহার মধ্যে এক জন চক্রবর্তী রাজা

অর্ধাৎ পৃথিবীপত্তি হইবেন এবং জার এক জন অতিশর ধার্ম্মিক ছইয়া মানব মণ্ডলীর স্থুখ সাধন করিবেন।

ব্রাক্ষণ এই বাণী শুনিয়া অভিশয় আনন্দিভমনে পাটলিপত্ত নগরে কন্যাকে লইয়া গেলেম। নগরে গিয়াবিন্দুসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি আমার এই কন্যা-िटक जाननीत कतिया गर्छन। এটি সর্বাঙ্গ ज्ञुन्दवी, সর্ববপ্রকারে মহারাজের উপযুক্ত।" বিন্দুদার কন্যাটিকে রাজবাটীতে রাখাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা ভাবিল যে এই কন্যাটি দেখিতেছি অতি স্থানরী। যদি মহারাজা ইহার মারার মুগ্ধ হন, তাহা হইলে আমাদিগের আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। অতএব কোন প্রকারে ইহাকে রাণী হইতে দেওয়া ছইবে না। এই মনে করিয়া তাহারা তাহাকে ক্লোরকার্য্যে করিয়া দিল। সে প্রতিদিন মহারাজার মস্তকের কেশ বিস্থাস করিয়া দিত. এবং কোর কার্য্য করিত। প্রতিদিন এমনি স্থন্দররূপে তাঁহার মস্তকে সে হাত বুলাইত যে মহারাজা ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন বিন্দুসার সম্ভটটিত্তে সেই ক্সাকে বলিলেন, " তুমি আমাকে স্থুন্দর রূপে সেবা করিয়া থাক, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব।" কন্যা বলিল, "মহারাজ, আমাকে আপনার রাজমহিষী। করিয়া লউন।" বিন্দুসার বলিলেন,"সে কেমন করিয়া হইবে ? আমি ছইলাম ক্ষত্রিয়, আর তুমি একজন শূদ্রকন্যা।" কন্যা বলিল, "আমি ব্রান্ধণকন্যা,আপনার মহিষীরা আমাকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত ক্রিয়া-ছেন।" বিন্দুসার এই কথা শুনিয়া তাঁছার রাণীদিগের উপর বিরক্ত इहेटन अवः (महे कनारिक अधान तालगहियी कतिया पिटन ।

সেই কন্যার গর্ভে ক্রমান্বয়ে ছুইটি পুত্র জন্মিল। প্রথমটি ভূমিষ্ঠ হুইবার কালে তাহার মাতার কোন কফ্ট হয় নাই বলিয়া তাহার নাম হুইল অশোক,এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সেই কারণেই বিগতশোক নাম প্রাপ্ত হুইল। কিন্তু অশোকের প্রতি বিন্দুসার সম্ভক্ত ছিলেন না। অশোকের শরীর দেখিতে অতি কদাকার ছিল, এবং ভাহাকে স্পর্শ করিলে বোধ হইড যেন তাহার অসময় কুষ্ঠরোগ হইয়াছে। এই কারণে বিন্দুসার তাঁহার কেই পুত্রের মুখ পর্যান্ত দেখিতেন না। একদিন মহারাজ তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষ পিকলকে ভাকাইয়া বলিলেন, একনার "আমার পুত্রদিগের পরীক্ষা লইতে হইবে। আমার মৃত্যু হইলে ভাহাদিনের মধ্যে কে দিংহাসনে বসিবে ভাহা আমার জানা উচিড।" পিলল বলিলেন, "মহারাজ বাহা মনে করিয়াছেন তাহাই হইবে। অভএব শুভদিন হির ককন। আপনার বর্ণ মন্তপে পুত্রগণ পরীক্ষিত হইবে।" নির্দ্ধিক দিবসে রাজকুমারেরা অর্থমন্তপে পিয়া উপস্থিত হইবে।

এদিকে অশোকের মাতা অশোককে ভাকিয়া বলিলেন, "বাছা, রাজকুমারেরা স্বর্ণমগুপে গিয়াছেন। কে রাজা ইইবেন আজ তাই। স্থির ইইবে। তুমিও সেখানে যাও।" অশোক বলিলেন, "মা, আমি সেখানে কেমন করিয়া যাইব। মহারাজা আমাকে দেখিতে পারেন না। আমি সেখানে গেলেই তিনি অসম্ভটে ইইবেন।" মা বলিলেন, "বাছা, তথাপি সেখানে যাওয়া উচিত।" অশোক মাতার অসুরোধ পালনে স্বীকৃত ইইলেন। বিন্দুসারের একটি র্দ্ধ হস্তী ছিল। সেই হস্তীর উপর চড়িয়া অশোক স্বর্ণমগুপে উপন্থিত ইইলেন। রাজকুমারেরা নানারপ স্থবর্ণ এবং রত্মধিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অশোককে কেছ বসিতে না বলাতে তিনি ভূমির উপরেই বসিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা অতিশয় উপাদেয় মিন্ট খাদ্য সকল খাইতে আরম্ভ করিলেন। অশোকের মাতা তাঁহার জন্য দধি চিড়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সেই গরিবের আহারই ভোজন করিলেন।

বিন্দুশার পিরলকে ডাকিয়া বলিলেন, "একণে পরীক্ষা আরম্ব হউক। দেখি ইহার মধ্যে কে রাজা হইবার উপযুক্ত।" পিরল চারিদিকে তাকাইয়া মনে করিলেন, আমিত দেখিতেছি ইহার মধ্যে অশোকই সমৃদর রাজচিক্ষ ধারণ করিতেছে। কিন্তু কিরূপে তাকা বলি। অশোকের কথা বলিতে গেলেই নিন্দরই মহারাজা তাহার প্রাণ লইবেন এবং আমারও প্রাণ লইয়া টানাটানি ছুইবে। এই মনে করিয়া পিরল বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমি ব্যক্তিনির্বিশ্যেষে বলিয়া দিতেছি, কে রাজা হইবেন।" বিন্দু সার বলিলেন, "তাহাই হউক।" পিরল বলিলেন, "ইহাদের মধ্যে যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান আছে, তিনিই রাজা হইবেন।" বিন্দু সার বলিলেন, "তার গ্র গ্র পিরল বলিলেন, "যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন আছে তিনিই রাজা হইবেন।" "তারপর" গ্র শহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় পদার্থ আছে তিনিই রাজা হইবেন।"

প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন আমার সর্বেরাৎকৃষ্ট যান
ইত্যাদি,আছে, স্তরাং আমিই রাজা হইব। এদিকে অশোক ঘরে
ফিরিয়া আদিলেন। তাঁহাকে কেছ গ্রাহ্ম করে নাই। কিন্তু তাঁহার
মনে গ্রুব বিশাস হইল যে তিনিই রাজা হইবেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা
করিলেন, "কি অশোক ? পরীক্ষায় কিরূপ উর্ত্তীর্ণ হইলে ?" অশোক
বলিলেন, "মা,ভিক্ষু পিঙ্গল ব্যক্তিনির্বিশেষে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা বলিলেন তাহা হইতে আমার গ্রুব বিশাস হইভেছে
যে আমিই রাজা হইব।" তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন
করিয়া তোমার থমন বোধ হইল ?" অশোক বলিলেন, "দেখ মা,পিঙ্গল
বলিলেন, যাঁহার সর্বেবাৎকৃষ্ট যান আছে, তিনিই রাজা হইবেন।
আমি দেখিলাম যে অন্যেরা বহুমূল্য রথের উপর আরোহণ করিয়া
তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আমার পিতার অভি বৃদ্ধ হস্তীর
পৃষ্ঠে চড়িয়া গিয়াছিলাম। স্থতরাং আমারই যান সর্বেবাৎ-

কৃত্তী। রাজার পক্ষে হস্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যান আর কি আছে ? তার পর তিনি বিলিলেন, যাঁহার সকলকার অপেক্ষা ভাল আসন আছে তিনিই রাজা হইবেন। অন্তেরা কতবিধ রত্মণিখচিত সিংহাসনে বিসরাছিলেন, আর আমি শুদ্ধ মাটিতে বিসরা ছিলাম। স্বরং পৃথিবী আমার আসন হইয়াছিল। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আসন আর কি হইতে পারে ? তার পর অন্তেরা স্থবর্গ পাত্তে আহার করি-রাছিলেন। আমার কেবল একমাত্র সুন্ময়পাত্র ছিল। আর আমার খাদ্য ছিল পৃথিবীর সূতন ধান্তা এবং গাভীর ছগ্ধ;—যাহা দেবতাদিগের আহার তাহাই। আমার পানীর শুদ্ধ পরিকার জল। স্তরাং আমার বিশাস হইতেছে যে আমিই রাজা হইব। যেহেতু গক্ত আমার যান, পৃথিবী আমার আসন, মৃত্তিকা আমার ভোক্তন পাত্তে, ধান্তা এবং জল আমার পানীয়।"

অশোকের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইরা রহিলেন। অশোকও দিন দিন রৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বাস্তবিদ্ধ শেষে তাঁহারই কথা ঠিক হইল।

# বৌদ্ধ অশোক

সংশাকের বিষয় যত পুস্তক লিখিত আছে সকলেতেই তাঁহার সম্বন্ধে এই এক কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে বেদ্ধি, ধর্মা গ্রহণ করিবার পূর্বেন চাঁহার প্রকৃতি একরূপ ছিল, পরে আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে তিনি অভিশয় উদ্ধৃত, স্বেক্ছাচারী এবং নির্দ্দিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং পরে যে সকল গুণের দ্বারা লেখকের।ভাঁহাকে ভূষিত করেন সে সকল গুণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাকে "দেবানাম প্রিয়" না বলিয়া থাকা যায়না। তাঁহার আকার স্থানর ছিলনা। তিনি দেখিতে অভিশয় কদাকার ছিলেন। তাঁহার সর্ববাঙ্গে এক প্রকার বিকৃতি ছিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার পত্নীগণও তাঁহাকে ম্বুণা করিত। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বৃদ্ধদেবের স্বর্গমন্ত প্রভেদ।

বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া এক সময় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি কখনই আর্য্যজাতির লোক হইতে পারেন না। কর্ণদ্বয় আলস্থিত, মস্তকের কেশরাশি কুঞ্চিত এবং ওঠদ্বর স্থুল দেখিয়া তাঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন যে তিনি একজন কাফ্রি হইবেন। কিন্তু যখন বৌদ্ধ পুস্তক সকল অমুবাদিত হইতে লাগিল তখন তাহাদিগের মধ্যে বুদ্ধদেবের ৩২টি প্রধান এবং ৮০টি অপ্রধান শারীরিক লক্ষণ বর্ণিত আছে দেখা গোল। তাহা পড়িয়া বুদ্ধ যে কাফ্রি জাতীয় ইহাপ্রতিপন্ন হইল না। সম্পূর্ণ আর্য্য লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে ভারতের লোক বলিয়াই স্থির করা হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সহজে ভারতের প্রশংসা করিতে চাহেন না। যদি একটা নৃতন আবিদ্ধিয়া এখানে হইয়াথাকে, তাহাহুইলে তাঁহারা তাহাকে প্রথমতঃ ভিন্ন দেশীয় কিন্ধা ভিন্ন জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেন্টা করেন। যদি তাহা অনেক দিন আগে হইয়া থাকে, তাহাহুইলে তাহা কোন মতে খ্রান্টাক্ষের পরে

হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন করা চাই। শাকোর ভাগো ইছা ভিন্ন আরও তুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি ভারতবাসীত নহেন-কার্ফি না হইয়া যাননা। যে সকল ধীসম্পন্ন পণ্ডিতেরা ইহা অক্রেশে বিশাস করিতে পারিলেন তাঁহারা একথা ভাবিলেননা যে কাফি দিগের মধ্যে এ পর্যান্ত কোনপ্রকার সভ্যতার স্বস্থি হয় নাই। তবে সে জাতির মধ্য হইতে একজন প্রকাণ্ড ধর্ম্ম সংস্থাপক কিরূপে উৎপিন্ন হইবেন ? ইহা ছাড়া কেহ কেহ বুদ্ধের অস্তিত্ব পর্যান্ত অলীক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি সূর্যাদেব ছিলেন; কম্পানা সত্তে কবিরা তাঁহাকে একজন মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। এরূপ " কথাও কেছ কেছ বলিয়াছেন। এখন বোধ হয় আর কোন বৃদ্ধিমান লোক তাঁছার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। শাক্য একজন ঐতিহাসিক পুরুষ—তিনি একটা নৃতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, বোধ হয় সকলেই এই কথা গ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পুস্তকের বর্ণনা পড়িয়া আমরা শাক্যের প্রতি-মূর্ত্তি অক্লেশে কল্পনা করিয়া লইতে পারি। তিনি অভিশয় স্থন্দর পুৰুষ ছিলেন। ভক্ত বেছিরা তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বেক্ষিদিগের মধ্যে এই মত প্রচলিত ছিল যে যিনি নৃতন ধর্ম সংস্থাপন করিরার জন্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাঁহাকে স্থন্দর হইতেই হইবে। কেননাতাঁহাকে লোকের মন আক-র্ষণ করিতে হইবে, এবং লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়া ভগবান তাঁহাকে সকল প্রকার শারীরিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া পাঠাইয়া দেন। একথা বোধ হয় সত্য-অন্ততঃ যে সকল ধর্ম সংস্থাপকের। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সভ্য। আমাদিগের দেশে রামচন্দ্র, জ্রীকৃষ্ণ, নানক, চৈতন্ত, অন্থান্য দেশে मेंगा, मुना, महत्त्रान, नकल्वे अञ्चित्र युक्त विद्या विशां छ ছिলেन।

ধর্মসংস্থাপকেরা স্থন্দর বলিয়া প্রাসন্ধা। কিন্তু অশোক ধর্ম

সংস্থাপক ছিলেন না। তিনি রাজা হইয়া ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া ধর্মারাজ্ঞা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে শারীরিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ আবশ্যকতা ছিলনা বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক না
কেন তিনি একজন কুৎসিত পুকষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা
ছাড়া সকলেই বলেন যে তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার
পিতা বিন্দুসার তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না। কিস্তু তিনি নিজ
বৃদ্ধিবলে রাজা হন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি চারি বৎসর নিজ
ভাতৃগণের সহিত য়দ্ধ করেন। সেই য়ুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়া সকলকে
বধ করিলেন। রাজা হইয়া উদ্ধৃত স্থভাব দেখাইয়া সকলকে ভয়ের
ঘারা বশীভূত করেন। লোকে বলে যে তিনি নিজ পত্নীদিগকেও
রক্ষা করিতেন না। একদিন তাহারা স্বামীর কুৎসিত আকার
লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া তিনি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাদিশের
প্রাণবধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার এতদূর অহক্কার হইয়াছিল যে
তিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

তিনি সর্ববদা বিপুল ঐশর্য্য দ্বারা পরিবেপ্টিত থাকিতেন বলিরা একদিন মনে করিলেন যে আমিত ইন্দ্র এবং এই পাটলিপুত্র ইন্দ্রপুরী। আমার পুরস্কারে লোকে যেমন স্বর্গ পায় তেমনি আমার দণ্ডে তাহারা নরক গ্রস্ত হয়। স্বর্গ আমার বাসভবন, কিন্তু নরক ত নাই। এই বলিয়া তিনি মনে করিলেন যে আমার রাজ্যে একটি নরক থাকা চাই। যেমন মনে হইল তেমন তাহা তথনি কার্য্যেও পরিণত হইল। এক প্রকাও অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে একজন বিকটাকার পুরুষকে রাখিয়া তাহাকে বলিলেন যে ইহার মধ্যে যে একবার প্রবেশ করিবে তাহাকে তথনি বধ করিবি; সে আর বাহিরে আসিতে পারিবেনা।" এইরূপে মহা হত্যাকাও আরম্ভ হইল। কত লোকের যে প্রাণ গেল তাহার সংখ্যা নাই। একদিন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষ্ সেই গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার মানসে উপস্থিত হইল। ভিক্ষা ত পাইল না, বরং সেই বিকটাকার পুরুষ তাহাকে বলিয়া উঠিল বে "তুই আর বাহিরে

যাইতে পারিবি না।" ভিক্ষু চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া নরকরক্ষককে বলিল, "অন্ততঃ আমাকে চারিদিন সময় দাও। তাহার পর আমি মৃত্যুর সম্খীন হইতে পারিব।" তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্ম হইল। চারি দিনের মধ্যে, ভিক্ষু ঘোরতর সাধন আরম্ভ করিল। মৃত্যুর করাল বদন ভাবিতে ভাবিতে তাহার জ্ঞান চক্ষু প্রক্ষুটিত হইল। আর সে মৃত্যুকে ভয় করিল না। দিব্য পদার্থ পাইয়া দে স্থির চিত্তে মৃত্যুর স্থানে উপ-স্থিত হইল। নরকরক্ষক তাহাকে মারিবার জন্ম প্রকাণ্ড অগ্নি জালাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর একটা বৃহৎ তাম নির্দ্মিত পাত্র আছে। তাহাতে তৈল পড়িয়াছে। ভিক্লু সেই তৈলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবে। বিকটাকার নরকরক্ষক বিকট হাস্ত করিয়া ভিক্ষুকে বলপূর্ববক সেই তাম পাত্রের উপর বসাইতে চেফা করিল। কিন্তু ভিক্ষু সমাধি অবস্থাতে নিমগ্র ছিল। তাহাকে তাম পাত্রে বসাইতে পারিল না। সে বিস্তৃত পক্ষ পক্ষীর স্থায় অগ্নি হইতে অনেক উচ্চে উড়িতে লাগিল। ইছা দেখিয়া নরকরক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই সম্বাদ ত্বরায় অশোকের নিকট প্রেরণ করিল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন এবং দেখিলেন। তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল এবং তখনি সেই ভিক্ষুকে নিষ্কৃতি দিবার অনুমতি করিলেন। তাহার পর তিনি নিজে নরকধাম হইতে বাহিরে আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় সেই নরকরক্ষক মহারাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "মহারাজ এখান হইতে ত কাহারও বাহিরে যাইবার অমুমতি নাই।" অশোক মহাক্রন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি ? আমাকে মারিবার ইচ্ছা ? তবে তুই ত ভিতরে আসিয়াছিস ? তোর আর বাহিরে যাওয়া হইবে না। কে ওখানে ?" এই বলিয়া তিনি সেই নরকরক্ষককে অগ্নির উপরিস্থ তৈল পূর্ণ তাত্র পাত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ভূত্যবর্গকে অনুমতি দিলেন। মহারাজা বাহিরে আসিয়াই সেই অট্টালিকাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিবার আদেশ দিলেন। গুহে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইলেন ও তাহার মুখে

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধর্মের বিষয় সকলই শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এক আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন হইল। তিনি বুদ্ধকে বিশাস করিলেন এবং তাহার পরই সেই নৃতন ধর্মের রক্ষক, প্রচারক এবং প্রতিপালক ছইলেন।

এই গশ্পটি একটি উপকথা মাত্র। কিন্তু ইহার শিক্ষা আছে। যে নৃপতি এত উদ্ধৃতস্থভাব তিনিও বৌদ্ধধর্মের অমায়িক ভাব দেখিয়া একেবারে নৃতন মানুষ হইয়া গেলেন। ইহা যে সেই নবধর্মের গৌরবের কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধেরা বোধ হয় তাহাদিগের ধর্মের গৌরব রৃদ্ধি করিবার জন্মই অশোককে এইরূপ ভাবে অন্ধিত করিয়াছে। যাহা হউক অশোক নৃতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কি উপায়ে তাহা চারিদিকে বিস্তৃত হইবে ইহাই তাঁহার চিন্তা হইল। তাঁহার অভিষেকের চারি বৎসর পরে সেলিউকাস নাইকেটারের পৌল্র আন্তিয়োকাস নুপতি তাঁহার সঙ্গে সদ্ধি স্থাপন করিবার জন্ম সিন্ধুনদ পর্যান্ত অগ্রসর হইলেন। এই সন্ধি হইতে ধর্ম্ম প্রচারের অনেকটা স্থ্যোগ হইল। কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারের অত্য ধর্ম্মটা কি ইহা সূক্ষাভাবে স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল।

## বৌদ্ধদিগের মহাসভা।

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর ঘাহাতে সেই ধর্ম্মের নানা মতে প্রাক্তি হয় তাহার চেন্টা করিতে লাগিলেন। ভিক্ ও ভিক্ষনীদিগের প্রতি তাঁহার অগাধ অনুগ্রহ ছিল। নানা প্রকারে তাহাদিগকে অর্থদান করিয়া সাহায্য করিতেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁছার অমুচর বর্গও সেইরূপ পাঁচরণ করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ত্রাহ্মণেরা মছা ভয় পাইল, কারণ দিন দিন তাহাদিগের উপার্জ্জন কমিয়া যাইতেছিল এবং অবশেষে জীবিকা নির্ববাহ পর্যান্ত তাহাদিগের পক্ষে কটকর হইয়া উঠিল। ধর্মের জয় ধম্মকার্য দারা সম্পাদন না করিয়া ভাহারা সামান্য কৌশল অবলম্বন করিয়া স্বধন্ম কৈ ঘূণিত ও অবমানিত করিয়া ফেলিল। অন্য কোন প্রকার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ভাছারা অনেকে গৈরিক বন্ত্র পরিধান করিয়া বিহার সমূহে উপস্থিত. হইয়া আপনা-দিগকে বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিয়া স্বীকার করিল। যথা সময়ে অন্যান্য ভিক্ষুদিগের সহিত তাহারা নিত্য ভিক্ষা দ্রব্য পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের ব্যবহারে কোন প্রকার উচ্চভাব দেখাইতে পারিল না। বেদ্ধি মণ্ডলীর মধ্যে তাছারা ত্রান্ধণ ধম্মের আচার সকল অনুঠান করিতে লাগিল। কেহ কেহ অগ্নি দ্বারা বেচ্চিত ছইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত; কেছ বা সমস্ত দিবস সূর্য্যের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত ৷ লোকে যদি প্রতিবাদ করিত, তাহা ছইলে তাছারা বলিয়া উঠিত যে এ সকল ব্যবহার শান্ত সম্মত এবং এরপ আচরণ না করিলে ভিক্ষুত্রত রক্ষা করা যায় না। প্রকৃত বিশাসীরা এই সকল কুৎসিত কার্য্য দেখিয়া অধোবদন ছইয়া থাকি-তেন। সমুদয় বিহারে ঘোর অন্যায়াচার এবং অরাজকতা চলিতে

লাগিল। এমন কেহ নাই যাছার কথা শুনিয়া লোকে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিতে পারে। এইরূপে সাত বৎসর চলিয়া গেল। মঙ্গলী পুত্র তিয় তখনকার ভিক্সুসন্তের সভাপতি চিলেন। তিনি কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া স্বদেশে গিয়া নির্জ্জনতা অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সকল ব্যাপার অবশেষে মহারাজার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তংক্ষণাৎ একজন কন্ম চারীকে ভিক্ষ্ মণ্ডলীর মধ্যৈ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শীঘ্র সমস্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই কন্ম চারী তরবারি হক্তে তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষ্ দিগকে বলিল যে মহারাজা এই-রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন এবং অভঃপর যদি কেহ সেই আজ্ঞা লজ্ঞান করেন আমি তাহার শিরশ্ছেদন করিব। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া যথেজাচারী ভিক্ষ্ দিগের মধ্যে কেইই ভয় পাইল না। তাহাদিগের মধ্যে একজন এভদূর উদ্ধৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে কন্ম গারী ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তথনই তর্বারি হারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। গোলযোগ আরপ্থ বাড়িল; মীমাংসা দূরের কথা, তখন হইল না।

মহারাজা এই দারুণ সন্থাদ শুনিয়া কর্মচারীকে যৎপরোনান্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং একজন দেবচরিত্র ভিক্কুর প্রাণ বধ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে অতিশয় আত্মপ্রানি আদিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বৃদ্ধসঙ্গের প্রধান প্রধান ভিক্কুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই প্রাণ হানির জন্ম তিনি দায়ী কি না। তাঁহাদিগের মধ্যেও মতভেদ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিলেন যে এ বিষয়ে মহারাজের কোন দোষ নাই, কেহ কেহ বলিলেন যে মহারাজের যথেউ দোষ হইয়াছে এবং তাহার জন্ম সমাক্র প্রায়নিত্ত আবশ্যক। অশোক ভয়ে এবং শোকে অস্থির হইরা অবশেষে মঙ্গলীপুত্র তিষ্যের নিকট লোক পাঠাইলেন। মঙ্গলীপুত্র

ভিক্ষুদিগের আচার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এই জন্য তিনি আসিতে চাহিলেন না। পরে বার বার বহু সংখ্যক দৃত প্রেরণ করিলে পর তিনি পাটলিপুত্রে আসিতে সম্মত ছইলেন। অশোক অনুচরবর্গ দ্বার। বেফিটত হইয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্গলীপুত্রকে সক্ষে করিয়া, এক মনোরম উদ্যানে তাহার বাস্থান স্থির করিয়া। দিলেন।

অবশেষে অশোক একটি সামান্ত শিষ্যের ন্যায় মঙ্গলীপুদ্রের চরণ বন্দনা করিয়া কর্যোড়ে তাঁহাকে সমুদ্র ব্যাপার অবগত করাইলেন। অশোক অনুভপ্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য, এই
প্রোণ বধের জন্য আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে ?" মঙ্গলীপুত্র
বলিলেন—"মহারাজ, যখন আপনি কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন, তখন কি
কাহারও প্রাণ দণ্ড করিবার আজ্ঞা ছিল ?" অশোক বলিলেন
"না।" তাহা হইলে, হে মহারাজ, আপনারত কোন দোষ নাই, যে
হেতু আপনি প্রাণদণ্ড মানসে কর্মচারীকে পাঠান নাই। মনের
উপরই কর্ম্ম সকলের ধর্মাধর্ম্ম নির্ভর করে, এবং পাপ পুণ্ণার বিচার
তাহা হইতেই হয়।" অশোক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং যাহাতে বুদ্ধ
সক্ষের বিরোধ দূর হইয়া যায় তাহার জন্য মঙ্গলীপুত্রকে একান্ত
হৃদয়ে অনুরোধ করিলেন।

এই সকল ঘটনার সাতদিন পরে পাটলিপুত্র নগরে বেদ্ধি দিগের এক মহা সভা হয়। মঙ্গলীপুত্র তিষ্য যে উদ্যানে বাস করিতেন তথায় একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হইল। মণ্ডপের একধারে অশো-কের জন্য একটি রাজ সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং সভ্যেরা পদ অমুসারে নিজ নিজ নির্দ্দিই আসনে মণ্ডপের চারিদিকে উপবিষ্ট ইলেন। মঙ্গলীপুত্র তিষ্য এই সভার সভাপতি হইলেন। ভিক্টু-দিগকে পরীক্ষা করাই সভার প্রথম কার্য্য ছিল। এক একজন ভিক্টু-সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্ম

বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। তাহাদিগের মধ্যে ষাহাদিগের
মত এবং আচার ব্যবহার ত্রিপিটক শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া
বোধ হইল তাহাদিগকে তৎক্ষণাং সক্ষ হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা অধোবদন হইয়া সভার সম্মুখে
গৈরিক বন্ত্র প্রবিত্যাগ করিয়া ত্রাহ্মণের শ্বেত বন্ত্র পরিধান করিল।
মহারাজ নিজৈ সভায় উপস্থিত থাকায় কাহারও কোন প্রকার
ক্রোধস্চক বাক্য বলিবার সাধ্য হইল না। এই প্রকারে যথেচছাচারীদিগকে বহির্ভূত করিয়া দিয়া প্রকৃত বিশাসীয়া নির্ভয়ে ধশ্ম পালন
করিতে লাগিলেন।

ধর্ম স্থির করা সভার দ্বিতীয় কার্য্য ছিল। সেই সময়ে পাটলিপুত্র নগরে যে সকল বিখাসী দল ছিল তাহাদিগের মধ্যে এক সহস্র ভিক্লু মনোনীত করিয়া মঙ্গলীপুত্র তাঁহাদিগের সাহায্যে ত্রিপিটক শাস্ত্র স্থির করিয়া লইলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর মহা কাশ্যপ যে প্রথম সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এই তিনটি বোর শাস্তের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সেই তিনটি শাস্ত্র ত্রিপিটক বলিয়া বিখ্যাত। অশোকের সময় এই ত্রিপিটক পুনর্বরার বিচারিত এবং স্থিরীকৃত হয়। এই সভার এক বংসর কাল অধিবেশন হয়।

অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের যে সকল মত স্থিরীকৃত হয় তাহাই এখন সিংহল দেশে প্রচারিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার ধর্ম্মও অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়ে। কুসংক্ষার আসিয়া বৌদ্ধর্মকে যে ভাবে পরিণত করিয়াছিল সেই ভাব সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে এবং তথা হইতে চীন, জাপান, তাতার এবং তির্বতে বিস্তারিত হয়। স্কৃতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে যদি অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্মের ভাব ঠিক কি ছিল তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহা ব্রশাদেশে, শ্রাম এবং সিংহল বীপে যে সকল পুস্তুক সংরক্ষিত আছে তাহা

ছইতে জানিতে পারা যাইবে। আর কালের গতিতে বৌদ্ধর্ম্ম শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া এসিয়া মহাভাগের অধিকাংশ দেশকে বে হারা বিতরণ করিয়াছিল তাহার আভাস তিববত, নেপাল প্রভৃতি দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া অবশেবে অনেক প্রকার কুসংস্কারকে প্রশ্রেষ দেয়। তন্ত্র মন্ত্র আলিয়া ইহাকে একেবারে বিকৃত করিয়া কেলে। সে সমুদয় অশোকের পর হইয়াছিল।



#### প্রচারক প্রেরণ।

মহাসভা স্বারা ধর্ম স্থিরীকৃত হইলে অশোক চারিদিকে প্রচারক পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। স্থীপবংশ পুস্তুকে কোন্ কোন্দেশে কোন্ কোন্ প্রচারককে পাঠান হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে। নিম্নলিখিত তালিকাটি পড়িলে মনের মধ্যে একটি অপূর্ববিভাবের উদয় হয়। প্রথম স্তম্ভে দেশ গুলির নাম এবং দ্বিতীয় স্তম্ভে সেই সেই দেশে যে যে প্রচারককে পাঠান হইয়াছিল তাহাদিগের নাম পাওয়া যাইবে। যথা

(১) কাশ্মীর এবং গাস্ধার · · · মজ্ঝস্তিক

(২) মহিষা মণ্ডল ••• •• মছাদেব

(৩) বনবাসী ••• বক্ষিত

(৬) যোন লোক … মহারক্ষিত

দেব এবং মূলকদেব ৷

(৮) স্থবর্ণ ভূমি ... সেন এবং উত্তর

(৯) লক্কা ... মহেন্দ্র প্রভৃতি ৷

(১) কাশ্মীরের নাম তখনও যাহা এগনও তাহাই। গান্ধারকে এখন কান্দাহার বলে। মুসলমানদিগের আক্রমণের সময় পর্যান্ত কাবুল হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত এবং তথায় হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই একত্র বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধাদিগের অনেক কীর্ত্তিক্তম্ভ এবং বিহার এখনও ভূমি খনন করিলে কাবুলে পাওয়া যায়।

- (२) এদেশ গোদাবরী নদীর দক্ষিণ প্রান্তে।
- (৩) এটি কোথায় এখনও ঠিক হয় নাই |
- (৪) অপরাস্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমদিকে যে সকল ভারতের বহিছতি দেশ। ইহা বলিলে ব্যাক্ট্রিয়া, পারস্থা, প্রভৃতি দেশ বুঝিতে হইবে।
- (৫) মহারান্ট্র বোন্ধাই দেশের প্রায় ৭০ ক্রোশ উত্তর পূর্বের, গোদাবরী দদীর উৎপত্তি স্থলে অবস্থিত।
- (৬) যোন লোক। ইহাকে গ্রাস বলিতে হইবে। আইওনিয়া
  এবং যোন এই চুই শব্দের সৌশাদৃশ্য আছে। বোধ হয় যোন এবং

  যবন এই চুইয়েরই অর্থ গ্রীক। মহাবংশ পুস্তকের লেখক বলেন যে
  মহারক্ষিত যোন দেশে এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র লোককে বুদ্ধের নির্দ্ধিট
  মার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশের প্রভাবে দশ
  সহস্র লোক ভিক্ষুত্রত অবলম্বন করিয়াছিল।
- (৭) হিমবন্তকে মধ্য হিমালয় বুঝায়। মজ্বিম প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি সাঞ্চি নামক স্থানে সম্পুত্তি পাওয়া গিয়াছে।
- (৮) ইহার নিরূপণ অদ্যাপি হয় নাই। কেছ কেছ বলেন ইহার দ্বারা মলর উপদ্বীপ, সিক্ষাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশ বুঝাইতেছে।
- (৯) লক্কা। ইছার বিবরণ অতিশয় হৃদয়গ্রাছী। পরে বলা যাইতেছে।

রামায়ণের সময় হইতে ভারতের সহিত এই দ্বীপের বিশেষ ষনিষ্ট সম্বন্ধ ক্লাছে। দ্বীপবংশ পুস্ত কেও বলে যে অত্যে ইছা রাক্ষসাদি দ্বার। পূর্ণ ছিল। পরে ভারতবর্ষের স্থসভ্য জাতিরা সেই দ্বীপ জয় করিয়া তথায় সভ্যতার আলোক প্রজালিত করে। ফ্রশোকের সময় সিং**ছলের রাজার** নাম তিষ্য ছিল। ইনিও অশোকের দেখা-দেখি ''দেবানাম প্রায়" সাম লইয়াছিলেন। অশোক মহারাজ হইবার পূর্বেব উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তথন তাঁহার একটি পুত্র এক: একটি কন্য। হয়। পুত্রের নাম মহেন্দ্র এবং কন্যার নাম সঙ্গমিত্রা। এই মহেন্দ্র তাঁহার পিতার অভিযেকের ছয় বৎসর পরে ভিক্ষুত্রত অবলম্বন করেন। খ্রীঃ অব্দের ২৪৩ বৎসর পূর্বের যথন চারিদিকে প্রচারক প্রেরিত হয়, তখন মহেন্দ্র মঙ্গলীপুত্র তিষ্যের অনুরোধে সিংহল দ্বীপে প্রেরিত হন। তখন সমুদ্র দিয়া যাতায়াত প্রথা প্রচলিত ছিল। বড বড় নৌকা করিয়া বণিকেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিদেশে যাইত। এইরূপে জাভা দ্বীপ পর্যস্ত ভারতবাসীরা দেশীয় ধর্মা, সাহিত্য এবং পণ্য দ্রব্য সকল লইয়া যাইত। পঞ্চম খ্রীঃ অব্দে কাহিয়ান নামক চীন দেশীয় একজন ভ্রমণকারী वक्रांतम इट्रेंट तोका कतिया मिश्टल द्वीरिश यान अवर उथा इट्रेंट অনেক যাত্রী সমভিব্যাহারে জাভা দ্বীপ দিয়া চিন দেশে উপস্থিত হন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝড় মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। তথাপি তখনকার লোকেরা নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ হইত না। অনেক ভিক্ষুবর্গকে সঙ্গে লইয়া তামলিপ্রেরঃ বন্দরে জাছাজে উঠিয়া

<sup>\*</sup> তাঞ্লিপ্তকে এখন তম্লুক্ বলে।

লক্ষা দ্বীপে গমন করেন। মহা সভা দ্বারা স্থাপিত ত্রিপিটক শাস্ত্র এবং তাহার উপর যত ভাষ্য ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া যান।

লস্কার রাজা "দেবানাম প্রিয়" তিষ্য তাঁছাকে অতি সাদরে অভা-র্থনা করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে তিষ্য অনতিবিলম্নে বৌদ্ধধর্মের আখ্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পরই চারিদিকে <sup>6</sup>অতি স্থন্দর স্থুন্দর বিহার এবং স্থুপ সকল নির্দিত হইতে লাগিল। অমুরাধাপুর নগরের অনতিপুরে মহেন্দ্রের জন্য একটি বিহার নির্দ্ধিত হয়। সে গৃহ এখনও বর্ত্তমান আছে। স্থানটি মনোরম এবং স্থন্দর। চারি দিকে পর্বত। সূর্য্যের কিরণে তাহা উত্তপ্ত হয় না। লোকের জনরব সেখানে পৌছেনা। সেই খানে মহেন্দ্র ধ্যান ক্রিডেন, কার্য্য করিতেন, এবং লোক দিগকে শিক্ষা দিতেন। সেই খানেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং সেইখানেই তাঁহারভস্ম এখনও একটি স্তুপের নিম্নে সঞ্চিত আছে। লঙ্কাকে অনেকবার ভারতবর্ষ হইতে আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানেরা আসিয়া যেমন স্থন্দর স্থন্দর অট্টালিকা এবং পুস্তক সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে, সিংহল দেশে তদ্রপ হয় নাই। স্বতরাং তুই সহস্র বৎসর পূর্বে যে সকল কীর্ত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছইয়াছিল সে সমুদয়ই এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে।

লক্ষার রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া মহারাণী অনুলা এবং তাঁহার সখীরা ভিক্ষুনী হইবার মানস প্রকাশ করিলেন। মহেন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন যে জ্রীলোকদিগকে ধর্মত্রতে দীক্ষা দান আমার দারা হইবেন। পাটলিপুত্র নগরীতে আমার সঙ্গমিত্রানামী ভগিনা আছেন; তাঁহাকে আনিতে পারিলে সকল কার্য্য স্থান্দি হইতে পারে। মহারাজ তিয়া ইছা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অশোকের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন, এবং কিছুকাল পরে মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্গমিত্রা, উত্তরা, ছেমা, মালাগল্পা

অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্বভিছিলা, মলা, এবং ধর্মদাসী নানী আট জন ভিক্ষুনী দ্বারা পরিবেক্টিতা হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। সঙ্গমিত্রা ও নিজে একজন ভিক্ন নী •ছিলেন। তিনি সঙ্গে করিয়া আর একটি বহুমূল্য পদার্থ লইয়। গিয়াছিলেন। বুধ গয়াতে যে অশ্বথ বুক্লের তলায় শাক্য সিংহ দিব্য জ্ঞান পাইয়া বৃদ্ধ হন, সেই বোধি রুক্ষের একটি শাখা প্রভিয়া গিয়া তিনি অনুরাধাপুর নগরে প্রভিয়া দেন। সেই ক্ষুদ্র শাখা বৃদ্ধি পাইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত •হয় এবং সেই বৃক্ষ এখনও জীবিত আছে। পাঠকেরা মনে ভাবুন ইহার আজ বয়স কত ছইল। খ্রীঃ অন্দের ৫২৩ বৎসর পূর্বের শাক্য এই অশ্বথের দীচে সিদ্ধি লাভ করেন। তথন সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা লইয়া জাবনের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক প্রবাদই আছে যে যে দিন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দিন এই রুক্ষও জন্ম লাভ করে। অতএব সেই সময়ে ইহার বয়স ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। মহেন্দ্র গ্রীঃ অব্দের ২৪৩ বৎসর পূর্বের সিংহলে যাত্রা করেন। তাহার পরবৎসরে সঙ্গমিত্রা অনুরাধাপুরে সেই শাখা স্থাপন করেন। এীঃ অব্দের পূর্বেব ২৪২ বৎসর এবং আজ থ্রীঃ অব্দের ১৮৯২ বৎসর। সেই জন্য অমুরাধাপুরের বোধিবৃক্ষের বয়স আজ ২,১৩৪ বৎসর হইল। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক বয়ক্ষ ঐতিহাসিক বৃক্ষ আর কোথায় আছে 

 একটি প্রকাও ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে এই বৃক্ষটি সংযুক্ত আছে। ধর্মাও একটি বৃক্ষ স্বরূপ। ইহার বীজ বপন করা হয়, পরে ইহা অঙ্কুরিত হয়, এবং ক্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা রূপে পরিণত হয়। কোন রাজার আদেশে ইহার জন্ম ও इस ना लाभ ७ इस ना। इहा ऋर्त्यत भनार्थ ; हेरात जन्म, दृष्टि, द्वान প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। বৌদ্ধ লেখকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে এ বৃক্ষ চিরকাল থাকিবে। ইহার পত্র সকল চিরকাল হরিত্বর্ণ থাকিবে। সিংহল দ্বীপ সম্বন্ধে একথা সত্য। সেখানে এ বৃক্ষও

আছে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মও আছে। কিন্তু ভারতে উভয়ের কোনটাই নাই।

বুধ গয়াতে সেই বৃক্ষের অবশিষ্ট অংশ ১৮৬৬ খ্রীঃ অবদ পর্যান্ত বর্ত্তনান ছিল। চীন দেশীয় অনণকারীয়া তাহার বর্ণনা রাখিয়া গিয়া-ছেন। অক্ষদেশ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ অবদ রাজদূতেরা এদেশে আগমন করেন। তাঁহারা এই কৃষ্ণ দেখিয়া ইহাকে পূজা করেঁন এবং ইহার শাখা অক্ষদেশে লইয়া যান। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে—দেশ দেশাস্তর হইতে তীর্থ যাত্রীয়া আসিয়াইহার মূলে আতর সোলাপ প্রভৃতি স্থগন্ধ সামগ্রী সেবন করিয়াছে। ব্যন্ত শিকড় সমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখনি ইহাকে ইউক নির্মিত ভিত্তি দারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। মুসলমান দিগের আগমনে বৌদ্ধ ধর্ম এদেশ হইতে একপ্রকার নির্মান্ত হইয়া যায়। তাহার পর ও পাঁচ ছয় শত বৎসর পর্যান্ত কোন প্রকারে এই কৃষ্ণ জীবিত ছিল। কিন্তু যে ধর্ম্মের চিহ্ন হইয়া ইহা প্রবিদ্ধিত হইতে ছিল, সে ধর্ম্ম যখন গেল সে চিহ্নও তখন লোপ পাইল।

বোধি বৃক্ষ বা বোধিক্রম রাজাদিগের বিশেষ কুপার পাত্র ছিল। অশোকের জীবন ইছার জীবনের সঙ্গে একপ্রকার গ্রথিত ছিল বলিতে ছইবে। অশোকের প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হইলে তিনি দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম তিয়ারক্ষিতা ছিল। এই মহিষী দেখিতে অতিশয় স্থান্দরী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাবে দোষ ছিল। অশোকের কুনাল নামে একটি সম্ভান ছিল—তিয়ারক্ষিতা তাঁহাকে মন্দদৃষ্ঠিতে দেখিয়া তাঁহার সর্ববাশ করিয়াছিল। সে যখন কুনালকে আপন ছুরভিসদ্ধি প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন কুনাল তাহা শুনিয়া কর্ণে ছম্ভ দিয়া জননীকে নিরম্ভ হইতে অনুরোধ করেন। সেই অপমান জননী ভুলিতে পারিল না। কুনাল যখন তক্ষশিলা দেশ শাসন করিবার জন্য প্রেরিভ হন, তখন ভিষ্যরক্ষিতা অশোকের নাম জাল করিয়া

তক্ষশিলার লোকদিগকে এই আদেশ প্রেরণ করেন যে সেই পত্র পাইবা মাত্র যেন তাছারা কুনালের চক্ষুদ্র উৎপাটন করিরা কেলে। কি আশ্চর্য্য অসাধারণ পিতৃভক্তি ও বৈরাগ্য সুহকারে কুনাল পিতৃ আজ্ঞ। পালন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কি উপায়ে তিনি পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হন, তাহা আমার "অশোক চরিত নাটকে" বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। তিষ্যরক্ষিতার এই দোষে প্রাণদণ্ড হয়। তাহার হৃদয় সদা হুরভিসন্ধিতে পূর্ণ থাকিত। একদা সে দেখিল ষে অশোক বোধিবৃক্ষকে অগাধ ভক্তির সহিত পূজা করিতে-ছেন এবং এই রক্ষের জন্ম তিনি অগণ্য অর্থও ব্যয় করিতেছেন। তিষ্যরক্ষিতার মনে হইল "তবে বুঝি আমার স্বামী এই বৃক্ষকে আমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাদেন। এমন সপত্নীকে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।" এই বলিয়া সে একজন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই গয়াতে গিয়া এই গাছটাকে মারিতে পারিস্ ?" সে বলিল "পারি।" গল্পে লিখিত আছে যে সেই স্ত্রীলোকটা সেখানে যাইয়া গাছের কাছে মন্ত্র পড়িতে লাগিল এবং তাহার পর একটা সূত্র দিয়া তাহাকে বেইন করিয়া ফেলিল। তাহার পরেই বোধিবৃক্ষ শুষ্ হইতে লাগিল। যখন অশোকের কর্ণে এই সমাচার প্রবেশ করিল তখন তিনি একেবারে মূচ্ছিত হইলেন। গয়াতে আসিয়া দেখিলেন যে বৃক্ষ মৃতপ্রায় হইয়াছে। তথন তিনি রোদন করিয়া বলিতে লাগি-লেন—'এই বুক্ষ দেখিলেই যে আমি স্বয়স্তুবুদ্ধকে দেখিতে পাই। ইহা মৃত হইলে আমারও প্রাণ চলিয়া যাইবে।' তিষ্যরক্ষিতা দেখিল যে তাহার স্বামীর প্রাণ লইয়া টানাটানি। বিপদ দেখিয়া সেই স্ত্রীলোককে ডাকিয়া পুনর্কার বলিল—"তুই ইহাকে আবার সচেতন করিতে পারিস ?" সে বলিল "পারি।" এই বলিয়া সে সেইস্থানে গিয়া সূত্রটি খুলিয়া লইল এবং বৃক্ষের চারিদিক খনন করিয়া সহত্র পাত্রপূর্ণ ছুগ্ম দিয়া তাহাতে সেচন করিল। ক্রমে বৃক্ষ পুনর্জীবিত হইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া অশোক আনন্দ সাগরে মগ্ন হইরা তৎক্ষণাৎ বোধি বৃক্ষকে বথোচিত পূজা করিবার মানস প্রকাশ করিলেন। স্বর্ণ বেপিয় এবং স্ফটিক নির্মিত সহস্ত্র পাত্র জল সেই বৃক্ষের মূলে বর্ষিত হইল। এতগ্যতীত নানাপ্রকার খাদ্য দ্ব্যুও বিতরিত হইল, স্থান্ধপূর্ণ জলে সেই স্থান সিক্ত, ও পুস্পের মালা দিয়া সমস্ত বৃক্ষ বিভূষিত হইল। বোর্ষিক্রম এইরূপে অসংখ্য নুপতি এবং ধনাত্য ক্যক্তি ছারা সেবিত হইয়া আসিয়াছে। এখন সে বৃক্ষটি আর নাই। তবে ভাহার একটি শাখা ভাষার পার্ষেই রোপিত হইয়াছিল। তাহা এখন বর্দ্ধিত হইয়া একটিণ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তাহা এখন বর্দ্ধিত হইয়া একটিণ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

# স্তূপ এবং বিহার নির্মাণ।

গোরকপুরের নিকট কুশিনগর নামে এক নগর ছিল সেই ভানে শাকা রুদ্ধের মৃত্যু হয়। কুশিনগর তখন মল্লজাতিদিগের রাজধানী ছিল্প যখন শাক্যের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় তথন তাঁহার নিকটে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং অন্ত কতিপয় বন্ধু উপস্থিত हिल्लन। पृष्ठुः श्हेरल পর আনন্দ मल्लिদিগের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে - সংবাদ দেন। তাঁহারা সদলে আসিয়া একটি শরশয্যা নির্মাণ করিয়া তাহার উপর ভগবতের মৃতদেহ স্থাপন করিলেন এবং উহা স্কল্পে লইয়া নানাবিধ বাদ্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে কশিনগরের যেন্থলে মল্লদিগের রাজসভা এবং উৎসব হইত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অস্ত্যেক্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে না হইতে বুদ্ধের মৃত্যু সংবাদ নানা দেশে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে রাজগৃহের রাজা অজাতশক্র, তাহার পর ক্রমান্বয়ে বৈশালীর রাজপুরুষেরা, কপিলাবস্তুর শাক্যেরা, রামগ্রাম এবং পাব নগরের নুপতিদ্বর এবং বিশ্বস্থীপের রাজ পুরুষেরা দেইস্থানে আসিয়া মৃত দেহের অবশেষগুলি পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মল্ল রাজ পুরুষেরা তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেন? আমরা শবের অবশেষ তোমা-দিগকে দিব কেন ? আমাদিগের রাজ্যে ভগবত নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব অস্থি এবং ভস্ম সমূহ আমাদিগেরই প্রাপ্য।" অন্যান্য রাজ পুরুষেরা ইহা শুনিয়া বলিয়া ডিঠিলেন—"আমরা ক্ষত্রিয়। আমাদিগের সঙ্গে ভগবতের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অবশেষ গুলি আমাদিগেরই প্রাপ্য। যদি আমরা তাহা না পাই তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ করিব।" এইরূপ ঘোর বিবাদ হইতে হইতে যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ উপক্রম হইল। অবশেষে একজন ব্রাহ্মণ সন্মুখে আসিয়া সকলকে ধৈর্যা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "যিনি শান্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবশেষ লইয়া অশান্তি আনরন করা উচিত নহে। আমার বিবেচনায় আপনার। সকলেই ভস্ম এবং অস্থিগুলি ভাগ করিয়া লউন।" সকলে এই কথায় সম্মত হইলে তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের উপর ভাগ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ সমুদ্য অবশেষগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার মধ্যে চারিটি সমুখন্ত দন্ত এবং তুইটি কন্ধের অস্থি ছিল। ভাগ হইয়া যাইবার পর কতকগুলি মৌর্য্য বংশের রাজ পুরুষেরা আসিয়া উপন্তিত হইলে, গল্পেরা বৃলিলেন—"দেখুন, সকলই ভাগ হইয়া গিয়াছে। আপনারা এই ভস্মগুলি লইয়া যান।"

রাজ পুরুষের। আপন আপন ভাগ লইয়। আপনাদিগের রাজ-ধানীর মধ্যে একটি একটি চৈত্য নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আটটি স্থানে চৈত্য নির্মািত হইয়াছিল। তাহা-দিগের নাম এই—রাজগৃহ, কুশিনগর, বৈশালী, কপিলাবস্তু, মল্ল-কপোত, রামগ্রাম, পাব, এবং বিশ্বীপক।

অনেক বৎসর পরে মহা কাশ্যপ মনে করিলেন যে ভগবতের দেহাবশেষ আটটি স্থানে গদ্ধিত আছে এবং এই আট দেশেরই রাজ পুরুষেরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ এবং বিবাদ করিয়া উৎসন্ন যাইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের রাজ্য, রাজধানী এবং এই সকল স্তৃপই বা কোথায় থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজ অজাতশক্রর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন যে এই সকল দেহাবশেষ একস্থানে থাকা উচিত। তৎপরে তিনি মহারাজের সম্মতি লইয়া উক্ত রাজ পুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা দেহাবশেষের যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সকল কাশ্যপকে প্রদান করিলেন। কেবল রামগ্রামের স্তৃপ যেমন তেমনি রহিল। অনেক বৎসর পরে এখানকার অস্থিতলি সিংহল দেশে প্রেরিত হয়।

মহা কাশ্যপ দেহাবশেষগুলি লইয়া রাজগৃহ হইতে দক্ষিণ পূর্ববিদিকে গমন করিয়। একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অজাতশত্রুর আজ্ঞায় ৮০ হাত গভীর একটি কুপ খনন করান হইল। সেই গহবর মধ্যে একটি মন্দিরও নির্দ্মিত হইয়াছিল। অবশেষে ছয়টি স্বর্ণ নির্ম্মিত কোষের মধ্যে দেহাবশেষ গুলি সঞ্চিত করিয়া সেইখানে রাখাইয়া দিলেন। প্রত্যেক কোষ এক একটি রোপ্য নির্দ্মিত কোষের মধ্যে নিহিত, এবং এই রেপ্যে নির্মিত কোষ স্থাবার এক একটি বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত কোষের মধ্যে রক্ষিত। এইরূপে আটটি কোষ একটির ভিতর আর একটি ছিল। বহু সংখ্যক বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং বুদ্ধের শিষ্যদিগের এবং ভাঁহার পিতা ও মাতার প্রতিমৃত্তি সকলও ক্রমান্বয়ে সেইস্থানে স্থাপিত হইল। সেই মন্দিরে পাঁচ শত দীপ সর্ববদাই জ্বলিত। কাশ্যপ একটি স্বর্ণ পত্রের উপর এই কয়েকটি কথা লিখিয়া তথায় রাখিয়া দিলেন—"ভবিষ্যতে প্রিয়দশী নামে একজন রাজা এই সকল দেহাবশেষ জমুদ্বীপে বিতরণ করিবেন।" তাহার পর দারগুলি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া মন্দিরের চারিদিকে ছয়টি প্রস্তর এবং ইফকের প্রাচীর নির্দ্মিত করিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর কাশ্যপ অজাতশক্রর আজ্ঞায় এই ভুগর্ভে নিহিত করিয়া তাহার উপর একটী ক্ষুদ্র স্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বাহিরের কোন লোক হঠাৎ দেখিয়া বুঝিতে পারিত না যে ইহার ভিতরে এত কাণ্ড আছে।

বংরের পর বংসর চলিয়া গেল, একজন রাজার পর আর এক জন রাজা আসিলেন, এবং এক রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায় আর এক রাজবংশ আসিল। অবশেষে অশোক জমুদ্ধীপের রাজাধি-রাজ হইলেন। বৌদ্ধদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেননা। তিনি বলিলেন—"জমুদ্ধীপের প্রত্যেক নগরে একটী করিয়া স্তৃপ নির্মাণ করাইয়া তাহার ভিতর ভগবতের দেহাবশেষ রক্ষিত করিব। কিন্তু দেহাবশেষ পাই কোথা ?" এই ভাবিয়া তিনি সকলকে দেহাবশেষ অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত স্তুপ নির্দ্মিত ছিল তাহা সকলই তিনি ভূমিসাৎ করিলেন। কিন্তু কোথাও দেহাবশেষ পাওয়া গেল না। সেই সকল স্তৃপ পুনঃ নির্মিত করাইয়া তিনি রাজগৃহে আসিলেন। তথায় যত ভিকু ছিল সকলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ধকহই কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমার বয়স এখন এক শত বৎসরের অধিক। আমার যখন সপ্তদশ বর্ষ বয়:ক্রম ছিল, তখন একদিন -আমার গুরু ফুল এবং স্থান্ধি লতা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে একস্থানে লইয়া গেলেন। তথায় একটা ক্ষুদ্র স্তঃপ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, এইখানে প্রণাম কর এবং এস্থান কখন ভূলিও না। সেই স্তৃপটি কি, এবং তাহা কাহার জন্য নির্মিত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি আমাকে কিছুই জ্ঞাত করাইলেন না।" অশোক এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"এই স্থানই আমি অমুসন্ধান করিতেছি।" সকলে সেই স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। ভূমি খনন করিতে করিতে মন্দিরের দ্বার উদ্যাটিত হইয়া গেল। সকলেই দেখিলেন তাহার ভিতর তথনও দীপ জলিতেছে, ফুলগুলি প্রক্ষুটিত রহিয়াছে এবং চারি দিকে স্থগন্ধ বহিতেছে। অশোক একটা স্বর্ণ পাত্র উঠাইয়া দেখিলেন তাহাতে এই কয়েকটা কথা লিখিত আছে— "ভবিষ্যতে প্রিয়দশী নামে একজন রাজা এই সকল দেহাবশেষ জম্বদ্বীপে বিতরণ করিবেন।" তখন তিনি উৎফুল্ল হৃদয়ে দেহাবশেষ গুলি লইয়া মন্দিরটি ষে ভাবে ছিল ঠিক সেইভাবেই রাথিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

জন্মীপের প্রত্যেক নগরেই স্থানির্মাণ আরম্ভ হইল। সেই সকল স্থাপ নির্মাণ করিতে পাঁচ বৎসর লাগিল। অবশেষে ভাহাদিগের প্রতিষ্ঠার দিন আগত হইল। অশোক সকল স্থানেই এই আদেশ পাঠাইলেন যে সেই দিবসে শাক্য পুত্রেরা সর্বব প্রকার
নিত্য ও নৈমিন্তিক ক্রিয়া করিবেন। অশ্বরথ ও ছন্তী কাতারে
কাতারে গমন করিবে এবং তন্মধ্যে এক বৃহৎ হন্তীর পৃষ্ঠে
দেহাবশেষ আরোপিত হইবে। এতদ্ব্যতীত পুষ্পমালা এবং
দীপমালাদ্বারা নগর সকল স্থশোভিত হইবে এবং লক্ষ্ণ লক্ষ্
মুজা আদ্বাপ শ্রেমণদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। সেই দিন
জন্মনীপের পক্ষে এক বৃহৎ দিন হইরা গিয়াছে। অশোক এই
আদেশ পর্ববিত পৃষ্ঠে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাহা
পাঠকরিয়া আমরা স্তস্তিত এবং পুলকিত হই।

### তীর্থ দর্শন।

অশোক বৌদ্ধ হইলেন এবং বেদ্ধি হইয়াই শাক্য গৌতম যে ধে স্থানে কীর্ত্তি রাথিয়া গিয়াছিলেন সেই সেই স্থান দর্শন করিতে विर्शिष्ठ इरेलन। लिखनीत छेलान, यथारन तुरक्त जमा इयः ক্ষিলাবস্তু তাঁহার পিতার রাজধানী, যেখানে তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহ শুখলে বদ্ধ হইয়া সংসার কার্য্য করিতেন; অনোমা নদীর কূল, যেখানে তিনি নিজ্ঞ অসুচরের হত্তে সমস্ত অলঙ্কার এবং রাজবেশ অর্পণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ওরবারি দ্বারা কেশ মুওন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন; রাজগৃহ, যেখানে বুদ্ধের সমবয়ক্ষ রাজা বিশ্বিসার রাজত্ব করিতেছিলেন এবং যেখানকার পর্ববত গুহার মধ্যে নানা মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন এবং যে ঋষিদিগের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন: বুদ্ধ গয়ার সন্নিকটস্থ উৰুবেলের জঙ্গল, যেখানে তিনি ঋষিদিগের সাধনপ্রণালীর প্রতি অসম্ভট হন ও পাঁচজন শিষ্য দারা বেষ্টিত হইয়া ছয় বৎসর কাল ঘোর তপস্যা এবং সাধন করেন; নৈরঞ্জন নদীর কূল, যেখানে তিনি তপস্যা বৃথা এবং অনর্থক বিবেচনা করিয়া পুনর্ববার তাঁহার শীর্ণ শরীরকে আছার দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন এবং যেখানে প্রতিদিন প্রাতে জনৈক গ্রামবাসীর স্কুজাতা নাম্মী কন্যা তাঁহাকে পর-মান্ন ভোজন করাইতেন ;বুদ্ধ গয়া,যেখানে একটি অশ্বথের তলায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন: কাশীর মুগদাব কানন, যেখানে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি ধর্মা প্রচার আরম্ভ করেন, অবশেষে কুশিনগর, যেখানে ৮০ বংসর বয়ঃক্রমে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সকল স্থান দর্শন করিয়া তিনি প্রত্যেক স্থানে একটি একটি স্তৃপ কিস্বা

বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁছার আধিপত্য কালে সর্ববিশুদ্ধ ৮৪,০০০ স্তৃপ নির্মিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক স্তৃপের মধ্যে দেহাবশেষের কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে। যাছাতে লোকে ধর্মের কথা শুনিতে পায় এই জন্ম তিনি ৮৪,০০০ আদেশ প্রচার করেন।

## বিবিধ আদেশ প্রচার।

এই সকল আদেশের বিষয় মনে করিলে বিম্মাপাপ হইতে হয়।
আশোক ধর্মার্থ লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা ব্যয় করিয়াও পরিকৃপ্ত <sup>©</sup> হইলেন না।
কেবল সেই সময়কার লোকেরাই মুক্তি পাইবে ইহাতে তাঁহার কামনা
পূর্ণ হইল না। ভবিষ্যতের লোকেরা যাহাতে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া
ধর্ম্মের পথে থাকিতে পারে ভৎবিষ্যেও তাঁহার ফল হইল। এই জন্য
তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরম্ভ নির্মাণ করাইলেন
এবং ততুপরি এক একটি আদেশ ক্ষোদিত হইল। কিন্তু প্রস্তর
ও কালক্রমে বিনফ হইতে পারে। এই জন্য অচল চিরস্থায়ী পর্বতের
পৃষ্ঠেও কতকগুলি আদেশ ক্ষোদিত হইল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি
আদেশ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে।
তাহাদিগের অনুবাদ হইয়াছে এবং সেই সকল অনুবাদ হইতেই
আমরা অশোকের বিষয় অনেক কথা অবগত হইতে পারিয়াছি।

স্তম্ভ সকলের স্থান বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে রাজ্যের যে অংশ দিয়া অনেক লোকের যাতায়াত ছিল সেই সেইস্থানে অশোক তাঁহার কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহার নাম গন্ধও এখন আর নাই। তবে মেগাশথেনেস এবং চীন দেশের ছই জন পর্য্যটক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে পাটলিপুত্র এখন কার পাটনা সহর যেখানে সেইখানে অবস্থিত ছিল। ঠিক সেইখানে নহে। আসল পাটলিপুত্র এখন গালার বন্ধে নিয়ায়। যদি গালার গতি পরিবর্তিত হইয়া যায় ভাহা হইলে বোধ হয় অশোকের নগরের অনেক চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। অশোকের সময় গালার গতি আর একদিক দিয়া ছিল। ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ আছে যে পাটলিপুত্র নগর

জলপ্লাবনে নই হয়। বােধ হয় তাহাই ঠিক। এই নগারেক চতুর্দিকে বিহার সকল নির্দ্মিত ছিল। তাহাদিগের যৎকিঞিৎ চিশ্ধে এখনও পাওয়া যায়। মুসলমানেরা যখন এদেশ জ্বয় করে, তখন বেহার প্রদেশের রাজধানী বেহার ছিল। তখন পাটলিপুত্র নগার বর্ত্তমান ছিল না। মুসলমানেরা পাটনা সহর নির্দ্মাণ করে। গঙ্গা নদী ক্রেমে ক্রেমে গতি ফিরাইয়া পাটলিপুত্র নগারকে গ্রাম ক্রিয়া ছিল। সেই জন্য ইহার চিহ্ন প্র্যান্ত ও পাওয়া যায় না ।

পাটলিপুত্রকে মধ্যস্থান কল্পনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই স্থান হইতে ভারতে চারিটি প্রধান রাস্তা ছিল। তাছার মধ্যে একটি দিয়া নেপাল পর্যান্ত যাওয়া যাইত। আর একটি গয়া হইয়া ছোটনাগপুরের পর্বত শ্রেণী ভেদ করিয়া উডিয়া পর্য্যস্ত গিরাছিল। অশোক ঘোর যুদ্ধ করিয়া উড়িষ্যা দেশকে নিজরাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। আর একটি পথ প্রয়াগ এবং উচ্জয়িনী দিয়া স্প্রাষ্ট দেশে শেষ হইয়াছিল। চতুর্থটি দিয়া পঞ্জাব, পান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাওয়া ঘাইত। যাহাতে অনেক লোকেই আদেশগুলি পড়িতে পারে ইছাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্ম স্তম্ম গুলি এই চারিটি রাস্তার ধারে ধারে স্থাপিত হয়। স্তম্ভ গুলি বিশেষ বিদ্যা এবং কেশিলের পরিচয় দেয়। তাহাতে শিম্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল প্রতিমূর্ত্তি উহাতে ক্ষোদিত আছে তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তৎকালে ভারতে ক্ষোদনশিল্প উংকর্ষের পরাকাঠা লাভ করিয়াছিল। পাঠকেরা যথম পশ্চিম প্রদেশে জ্রমণ করিতে যাইবেন তথম যেন তাঁহার। অশোকের একটি স্তম্ভও ভাল করিয়া দেখেন। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে অশোকের সময় ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ পুনর্জীবনের সময় হইয়াছিল কিনা। সেই সময়ে এদেশে বিদ্যার যৎপরোনাস্তি অনুশীলন হয়। নূতন ভাবে অট্টালিকা গঠন, নৃতন প্রকারে প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মান ইত্যাদি বিষয়ের আর**স্ক সেই**  সময়েই হয়। গ্রীস দেশের সহিত বহুবিধ ভাবের বিনিময় হওয়ায় এখানে সভ্যতা এবং বিদ্যার আলোক আরও সতেজ হইয়া উঠে।

অশোকের ধর্মাদেশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ, কতকগুলি পর্ববের পৃষ্ঠে কোদিত। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি স্তম্ভোপরি লিখিত। দ্বীয়তঃ, অতি অল্প আদেশ পর্ববত গুহা মধ্যে লিপিবদ্ধ। তুমধ্যে ১৪টি আদেশ, পাঁচটি পর্ববতপৃষ্ঠে পাঁচ প্রকার দিভিন্ন ভাষায় লিখিত আছে। তুইটি রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রাস্তে, তুইটি পূর্বব প্রাস্তে এবং আর একট একেবারে পশ্চিম প্রাস্তে, এই পাঁচ প্রাস্তে ভাষা। ভারতের ঐ পাঁচ বিভাগে প্লাঁচ প্রকার প্রাক্ত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং এই পাঁচ প্রকার প্রাকৃতেই এই আদেশ গুলি লিখিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে অনুবাদিত হইল, ষ্ণা।—

#### প্রথম আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশী এই আদেশ প্রচার করিতেছেন। এই স্থানে পূজার্থে কিম্বা আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার জীব হত্যা হইবেনা। এই দকল উপলক্ষ করিয়। অনেক প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশী তাঁহার প্রজাদিগের পিতৃষ্বরূপ। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশী রাজার উপাদক মণ্ডলীতে পূজা একইপ্রকার হওয়া উচিত। পূর্বেব দেবনাম্ প্রিয় প্রিয়দশী র মন্দির এবং রন্ধনশালাতে আহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ শত সহস্র জীবের বলিদান হইত। এখনও আহারের জন্ম একটা কিম্বা ছইটা জীবের হত্যা হয়। কিন্তু আজ এই আনন্দের ধ্বনি পূনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছে যে আজ হইতে একটা জীবেরও প্রাণবধ হইবে না।

#### দ্বিতীয় আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশীর বিজিত বিভাগের প্রত্যেক স্থানে এবং চোডা, পাণ্ডিয়, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তম্বপাণি পর্যাস্ত বে ষে স্থানে বিশাসীরা বাস করেন এবং গ্রীক রাজ আণ্টিওকাসের রাজ্যে বেখানে তাঁহার সেনাপতিরা শাসন করেন, সর্বত্রই দেবতাদিণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি স্থাপিত হইরাছে —মনুষ্যের জন্ম চিকিৎসা এবং পশুদিণের জন্ম চিকিৎসা। এতব্যতীত মনুষ্যাদিণের উপযোগী এবং পশুদিণের উপযোগী সর্বব্রকারের প্রষধ ও বিতরিত হয়। এবং যে যে স্থানে প্রযাদেন নাই, সেই সেই স্থানে এখন হইতে ও্রয়ধ সকল থাকিবে এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হইবে। লতাঁ এবং মূল সকল স্থানে সংরক্ষিত কিয়া রোপিত হইবে। রাজ্যের প্রধান প্রধান বর্মে মনুষ্য ও পশুদিণের জন্ম কুপ সকল খনন করান হইবে এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হইবে।

#### তৃতীয় আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—আমার রাজ্যা-ভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে এই আদেশ লিখিতেছি। বিজিত প্রদেশের সর্বস্থানে যেখানে বিশ্বাসীরা বাস করে, তাহারা আমার প্রজাই হউক বা বিদেশীই হউক, সকলকার মধ্যে পঞ্চম বর্ষ গত হই-লেই একটি করিয়া সাধারণ প্রায়শ্চিত (অনুশরণ) সম্পাদিত হইবে। ধর্মের সংস্থাপন এবং জঘন্ত ক্রিয়ার দমন ইহার উদ্দেশ্য। আচার্য্য ভিক্ষু সঙ্গের সম্মুখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি টীকা এবং দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দিবেন। যথা, পিতা মাতার অনুগত হওয়া কর্তব্য; বন্ধু এবং কুটম্ব, ত্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগকে দান করা সাধু কার্য্য; জ্লীব হিংসা, অপব্যয় এবং ক্রমণপূর্ণ গ্লানি এ সকল অভিশয় গহিত কর্ম।

#### চতুর্থ আদেশ।

পূর্ববকালে শত শত বৎসর ধরিয়া নরবলি, পশুবলি, পিতামাতার প্রতি অসম্মান এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি ভক্তির অভাব সর্ববদাই দৃষ্ট হইত। অদ্য দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশীর আদেশে ভেরি রব আকাশে উথিত হইল। অগণ্য রথ এবং হস্তী পঞ্জের

উপর দিয়া কাতারে কাতারে সমন করিতেছে। আকাশে হাওয়াই প্রভৃতি অগ্নি বাজি প্রদর্শিত হইতেছে এবং লোকেরা নানাবিধ দৈব বিষয়ক অভিনয় করিতেছে। প্রিয়দশীর দৃতেরা প্রিয়দশীর ধর্ম ঘোষণা করিতেছে। যে ধর্ম পালন শত শত বংসর ধরিয়া কখনই হয় নাই তাহা আজ প্রিয়দশীর আনেশে সূচাক-রূপে সম্পন্ন হইতেছে। জীব হিংসার নিবৃত্তি, কুটুজদিগের প্রতি সম্মান, প্রিতামাতার অনুগমন, ব্রাহ্মণ ও প্রামণদিগের প্রতি ভক্তি এই সকল সদগুন এবং অন্যান্য প্রকার ধর্ম্ম সাধনা এখানে বর্দ্ধিত ছইয়াছে। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই সকল ধর্ম কার্য্য -আরও বর্দ্ধিত করাইবেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রেরা প্রলয় কাল পর্যান্ত এই সকলের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করাইবেন। ধর্ম সম্বন্ধে পর্ববত সদৃশ অটল হইয়া তাহার। নীতির নিয়ম সকল পালন করিবে। যে হেতু নীতি এবং ধর্ম এই ছয়ের যোগ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহার নীতি নাই তাহার পক্ষে ধর্ম পালনও নাই ৷ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ इউক ; ইহা যেন নিৰ্জীব না হয়। সেই জন্যই এই আদেশটি দেবতা-দিগের প্রিয় প্রিয়দশীর রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশবর্ষে লিখিত হইল। পঞ্চম আনেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—বিপদ হইতে সম্পদ আসে এবং প্রত্যেক লোক সম্পদ পাইবার মানসে উপস্থিত বিপদ ঘটায়। সেই জন্যই আমি অনেক সমৃদ্ধি পাইয়াছি এবং আমার পুত্র পোত্রেরা ও সেইরূপ কার্য্য চিরকাল করিবে। প্রত্যেকে তাহার কর্ম্মের পুরন্ধার পায়। যে এইরূপ আচরণ তাত্রল্য করে সে নরকে পাশীদিগের সহিত দণ্ড ভোগ

অনেক দিন এমন কোন ধর্ম্মহামাত্রা নিযুক্ত হন নাই যাঁহার৷ অবিখাসী পাযগুদিগের সহিত মিশিয়া ভাহাদিগকে ধর্ম- পথে আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। আমি এই সকল ধর্ম্ম মহামাত্রাদিগকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, রান্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি দেশ মধ্যে এবং অসভ্য জাতিদিগের দেশের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যান্ত প্রবেশ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকদিগের হিত সাধন করিবেন, বিখাসীদিগকে রিপু সংযম শিথাইবৈন এবং পাপের শৃষ্থলে বদ্ধ যে সকল লোক তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। পাটলিপুত্র এবং অপরান্ত প্রভৃতি দেশে ঘাহাদিগকে লোকেরা ভয় করে এবং যাহাদিগকে লোকে সম্মান করে, এ 'সকলের সঙ্গে তাঁহারা আলাপ রাথিবেন এবং সকল স্থানেই তাঁহারা প্রবেশ করিবেন। সকলকেই তাঁহারা উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। অবশেষে যাহারা ধর্মের বিম্নকারী তাহারাও ধর্ম প্রচারক ছইয়া উচিবে।

#### र्श्व आदिन्।

সকল সময়ে, সকল কার্য্যের সংবাদ রাজসমীপে উপস্থিত করা পদ্ধতি অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন আমি এই অমুজ্ঞা দিডেছি যে আমি ভোজনে বসি বা রাজ ভবনে থাকি, অন্তঃপুর মধ্যে থাকি বা কথাবার্দ্তার নিযুক্ত থাকি, লোকিকভা করি বা উদ্যানে বিশ্রাম করি, প্রতিবেদকেরা প্রজাবর্গ কি করিতেছে ইহার সংবাদ আমাকে সর্ববদা দিবে। প্রজারা কি মানস করে ইহা আমি সর্ববদা ভানিতে চাই। দগুই হউক বা পুরকারই হউক কাহা আমি আদেশ করিব তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার প্রজিবেদকদিশের হস্তে দিলাম। প্রভিবাসীরা বেন সকল সময় এবং সকল স্থানে আমাকে সংবাদ দেয়। ইহা আমার আফ্রা। আমি যে অর্থ বিভরণ করি ভাহা পৃথিবীর উপকারার্থ এবং কেই উপকারের জন্য আমি সদা তৎপর। যে প্রজাবর্গকে আমি শাসন করি ভাহাদিগকে আমি ইহলোকে স্থপ দান করিব এবং পর্বন্দকে ভাহার বাহান্তে স্কর্ম পায় ভাহা করিব। এই উদ্ধিশে আনদেশটি

লিখিত হইল। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক এবং আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রেরা আমার পর যেন অধিকতর পরিশ্রম সহকারে মানব-জাতির হিত্যাধনে তৎপর থাকে।

#### অপ্তম আদেশ।

পুরাকালে নৃপতিদিগের আমোদ কেবল পাশক্রীড়া, ষ্গায়া প্রভৃতিতি ছিল। কিন্তু দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার বাজ্যাভিষেকর এই দশম বৎসরে, জ্ঞানিগণের আনন্দবর্দ্ধনহেতু একটি নৃতন ধর্মোৎসবের স্পষ্টি করিয়াছেন। সে উৎসবটি কি ? প্রান্ধণ ও প্রমণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা, দান করা, বৃদ্ধ এবং প্রদ্ধেয় লোকদিগের সঙ্গে দেখা করা,প্রচুর স্বর্ণ বিতরণ করা, এই জগৎ এবং জগতবাসীদিগের বিষয় সদা চিন্তা করা, ধর্মের অনুজ্ঞা সকল পালন করা,এবং ধর্মকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা। এই সকল উপায় দারা তিনি আমোদ প্রমোদ করেন এবং পরলোকেও এই সকল অমিশ্রিত আমোদ দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর থাকিবে।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী সকলধর্মকে আদর করেন।
পরিব্রাঞ্চক হউন, বা গৃহস্থ ইউন, ভিক্ষা দিয়া বা অন্যান্য উপায়ের
দারা তিনি সকলকে সম্মান করেন। কিন্তু দেবানাম প্রিয় যাহাতে
প্রকৃত ধর্মের বৃদ্ধি হয় ইহা যেমন ভাল বাসেন, ততটা ভিক্ষা দান
কিন্তা অন্য প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করাকে ভাল বাসেন না।
ভিনি যে সকলপ্রকার ধর্মকেই উৎসাহ-দেন তাহার মূলে একটি কারণ
আছে। সে কারণটি এই যে সকলে জাপনাপন ধর্মকে বিশাস
করিবে, কিন্তু কখন অন্য ধর্মকে নিন্দা করিবে না। এমন
অবস্থা ঘটে যখন অন্যদিগের ধর্মকে আদর করা উচিত। এইক্রপে আর্য্যধর্মেকে আদর করিলে আপনার ধর্মের বৃদ্ধি হইবে
এবং আর্য্যধর্মেরও উন্নতি হইবে। যে অন্যপ্রকার আচরণ করে
সে আপনার ধর্মকে ক্ষীণ করে এবং অন্যের প্রতি অন্যায়

ব্যবহার করে। যে লোক আপনার ধর্মকে আদর করে এবং अना धर्माक निन्ना करत, रव वर्ला रव "आमामिरशंत धर्माहे উজ্জ্ব হউক." সে নিজ ধর্মকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই জন্যই বলিতেছি যে সম্ভাব সর্ববাপেক্ষা উত্তম পদার্থ। লোকের। পরস্পার পরস্পারের ধর্ম্মকথা শ্রাবণ করুক। যে হেড় দেবানাম-প্রিয়ের এই ইচ্ছা। সকল ধর্মের বিশাসীর। জ্ঞানে এবং ধর্মে উন্নত হউক, এবং সকলে এই বলুক যে দেবানাম প্রিয় ধর্মের সার পদার্থকে যেমন ভাল বাসেন ততটা ডিক্ষা দান কিন্তা সমাদর প্টিহ্রকে ভাল বাসেন নাণ ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। সেই জন্য ধর্ম প্রচারার্থ তিনি ধর্ম মহামাত্র। সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সদা প্রজাদিগের নীতির উপর চক্ষু রাখিবেন, দ্রীলোক-দিগের তত্তাবধান করিবেন এবং যত গোপনীয় স্থান আছে त्म नकल रे अञ्चनक्षीन कतित्वन। এই नकल मळी नियुक्त स्टेल সকল ধর্মাই শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবে এবং সন্ধর্ম সর্ববতো-ভাবে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিতে।

#### व्यामन जातन।

এই আদেশটির কথা গুলি স্থানে স্থানে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশটি যথাস্থানে আছে। তাহার অমুবাদ এই— "গ্রীক রাজ আণ্টিয়োকাদের রাজ্যে এবং তুরময়, আণ্টিকিনি, মক এবং আলিকসন্দর, এই চারিজন রাজার রাজ্যে এবং অন্যান্য স্থানে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশীর ধর্মের অমুজ্ঞা সকল. যেখানে প্রচারিত হইতেছে, সেইখানেই লোকদিগকে ধর্ম ভুক্ত করিতেছে। দেশ বিজয় বহু প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু বে জয় স্থপায়ক ভাবমূলক আনন্দ আনিয়া দেয়, সেই জয়ই আনক্ষে পরিণত হয়। ধর্মের জয় সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রদ। তাহা স্থের জয়—তাহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে না, যে হেতু

তাছার মূলে ধর্ম আছে এবং ধর্ম থাকিলেই স্থুখ ছইবে। এইিক এবং পার্মত্রিক সকল পদার্থে এই প্রকার জয়ই বাঞ্চনীয়।

১৪টি আদেশের মধ্যে ১টির অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হইল। এই কয়েকটি পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিবেন আশোক কিরূপ উদারচেতা ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন এবং ধর্মের, জন্য অতুল অর্থ, রাজ্য, পরিবার, এমন কি আপনাকে পর্যান্ত পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইক্রা ছিল, যে কেবল তিমি নছেন, কিন্তু তাঁহার পরিবার, প্রজাবর্গ, মানব জাড়ি, তথ্যকার এবং সমুদয় ভবিষ্যতের লোকেরা পর্যান্ত তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইহকালে প্রীতি এবং পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। এই জন্য তিনি মহাধর্ম-माजा এবং প্রতিবেদক বলিয়া মন্ত্রী দকল नियुक्ত করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের নীতি সম্বন্ধে তত্তাবং ারণ করাই তাহাদিগের কার্য্য ছিল। এতদ্বাতীত তিনি অতিশয় দুর্দেশ পর্যান্ত প্রচারক পাঠাইয়া ছিলেন। पिकारा लक्षा এवः मालांक প্রদেশ, উত্তরে হিমালর, এবং পশ্চিমে মিসর দেশ পর্যান্ত সর্বাস্থানেই এই ধর্মা প্রচারিত হইয়াছিল। পাঠকেরা মিসর দেশের কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন, যেহেতু এই দেশে, আলেকজাণ্ডিয়া নগরীতে, প্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এখান ইইতেই ভারতের দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্র ইউরোপ মহাখতে প্রচারিত হয়। অশোক বলিয়াছেন—"যেখানেই তাঁহার ধর্মাদেশ প্রচারিত হইরাছে দেইখানেই তাহা লোকদিগকে ধর্মজুক্ত করিয়াছে।" এটি বড সহজ কথা নহে। গ্রীস এবং মিসর দেশে বেজি ধর্ম লোকদিগকে ধর্মাভুক্ত করিয়াছিল। স্থতরাং দেখানকার দর্শন শাস্ত্র বে আমাদিগের দর্শন শাল্রের সঙ্গে মিলিত ইইয়াছিল, ইহার জন্য অধিক প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে হইবেনা। ছর্ভাগ্য বশতঃ তথনকার অধিকাংশ পুত্তক সকল নই ত্ইনা সিরাছে। তথাপি এমন গুট করেক লেখক মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় যাঁহার। ভারতের কথা বলিয়া

পিরাছেন। তাহার মধ্যে একজনকার নাম এখানে উল্লিখিত হই-তেছে। খ্রীং অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিসর দেশের রাজধানী আলেকজান্তি য়া নগরীতে নিও-প্লেটোনিক দর্শন বলিয়া এক নতন শাস্ত্র রচিত হয়। তাহার সংস্থাপকের নাম অ্যামোনিয়াস। তিনি বলিয়া গিয়াছেন বে তাঁহার দর্শন তত্ত্ব তিনি ভারতবর্ষ হইতে পা-ইয়াছেন। अ এ একটি বৃহৎ কথা। ইহাতে অশোকের কথার মুখেই প্রমাণ হইতেছে। এতদ্বাতীত অস্থান্য লেখকদিগেরও নাম বলিতে পারা যায়। অনেক লিখিতে ছইবে বলিয়া সে বিষয় বিস্তৃত ভাবে -বর্ণনা করা অনাবশ্যক বোধ করিলাম। পাশ্চাত্য বিভাগে বিদ্যার আদর তুই স্থানে ছিল-এক মিসর দেশে আলেকজাণ্ডিয়া নগরীতে, এবং আর এক এীস দেশে আথেনস নগরে। ইউরোপের জ্ঞানা-লোক এই তুই স্থান ছইতেই বিকশিত হয়। ধর্ম্মের চর্চ্চা প্যালেস-টাইন দেশের জেরুসালেম নগরে ছিল। এই স্থান ইত্দিদিগের পীঠস্থান ছিল এবং সেই খানেই মহর্ষি ঈশার লীলা হয়। সেই প্যালেসটাইন দেশ সিরিয়ার অন্তর্গত, এবং সেই সিরিয়ার অধিপতি আণ্টেয়োকাস ছিলেন। এই নুপতি অশোক রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিবার মানসে সিন্ধ নদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অশোকের স্ত্রস্তে তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। এই কতকগুলি ব্যাপার হইতে পাঠকেরা যাহা ভাবিবার তাহা ভাবিয়া লইবেন।

আর একটি বিষয় আমর। এই স্তম্ভ সকল হইতে জানিতে পারিতেছি। অশোক একজন অসাধারণ উদারপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি বেদ্ধি হইয়াও ব্রাহ্দণিদগকে যথোচিত সম্মান করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সকল ধর্ম্মেতেই সত্য আছে, এবং যে অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করে সে নিজের ধর্ম্মের গৌরব হানি করে। তাঁছার ভাব এইরূপ ছিল যে সকল ধর্ম্মকে উন্ধ-তির পথে চলিতে দেওয়া উচিত, যে হেতু স্বাভাবিক পথে থাকিলে

<sup>\*</sup>উইলসন কর্তৃক বিষ্ণু পুরাণ।

সকলকার ভিতরে বে সর্বেবাৎকৃষ্ট অংশ আছে তাছা আরও প্রক্ষুটিত হইবে। এই চমৎকার মত উনবিংশতি শতাব্দীতে লোকে কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তুই সহজ্ঞ বংসর ধরিয়া পৃথিবীতে কেবল ধর্মের জ্বন্থ বিবাদ, পীড়ন, যুদ্ধ এবং রক্তপাত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে আকবার কেবল এইরপ উদার মত,চালাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে আর কয় জনন্পতি এরপ উদারতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন ?

# প্রস্তুক ফলকের স্থান।

ইছার অত্যে বলা • হইয়াছে যে ১৪টি আদেশ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্বত পূর্চে ক্ষোদিত আছে। প্রতি পর্বত পূর্চেই ঐ ১৪টি আদেশ আছে। সেই পাঁচটি পর্বতের নাম এখন বলা ঘাইতেছে।

- ১। সাহাবাজগার্হ। পেশোয়ারের উত্তর পূর্বের ২০ ক্রোশ দূরে উস্কৃফজাই বিভাগের মধ্যে স্থলাম নামক উপত্যকার মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের উপর আটক নামে যে এক স্থান আছে সেখান হইতে ১২॥০ ক্রোশ চলিয়া গেলেও এই স্থানে যাওয়া যায়।
- ২। খালসি। যমুনা ষেখানে পর্বত পরিত্যাগ করিয়া ক্যার্দা এবং ডেরা এই তুই উপত্যকার মধ্যবর্ত্তিনা হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই খানে সেই নদীর পশ্চিম কূলে এই স্থান।
- ৩। গিণার। গুজরাট প্রদেশে কাটিয়াবাদ বিভাগে জুন্গর নামে এক স্থান আছে, তাহার নিকটে গিণার। ইহা সোমনাথ নামে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে সেখান হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে।
- ৪। ধোলি। ইহা উড়িষ্যাতে। কটকের ১০ কোশ দক্ষিণে এবং পুরীর ১০ কোশ উত্তরে।
- ৫। জৌগদ। ইহা গ্যাঞ্জাম বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়।
   এতছাতীত আর তিনটি পর্বতপৃষ্ঠে অশোকের আদেশ সকল
   প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি সাহাসারাম স্থানে আছে।

এস্থানটি বন্ধার কিম্বা ভূমরাও হইতে প্রান্ত ২৫ ক্রোশ দক্ষিণে।
বিতীয়টি বিরাট নামক স্থানে। এটি জন্ধপুর মহারাজার রাজ্যে
দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মপুর হইতে ২০০০ ক্রোশ উত্তরে জীমগুফা পর্বত শ্রেণীর মধ্যে ইহা স্থিত। তৃতীয়টি ও বিরাটে। এই
প্রস্তর কলকটি পাঠকেরা আজ এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে দেখিতে
পাইবেন। এ পর্যান্ত প্রায় ১৭টি লেখা গুহা মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।
ভাহাদিগের মধ্যে ৩টি অশোকের আদেশ বরাবর পর্বত্রের মধ্যে
কোদিত আছে।

অশোকের স্তম্ভ সংখ্যাই অধিক। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে তাত অল্পই বর্ত্তমান আছে। কেবল ছয়টি পাওয়া গিয়াছে। তাছার মধ্যে পাঁচটিতে ছয়টি আদেশ লিখিত আছে। দিল্লীতে তুইটি দেখা বায়। কিন্তু অশোকের সময় দিল্লীর আধিপত্য ছিলনা। সেখানে এই তুই স্তম্ভ হাপিত ছয় নাই। মুসলমান বাদসা ফিরোজ টোগ্লাক সিবালিক এবং মিয়াট হইতে ইহাদিগকে হানাস্তরিত করিয়া দিল্লীতে রাখিয়া দেন। তৃতীয় স্তম্ভ প্রয়াগের ছর্গ মধ্যে আজও দেখা য়য়। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তম্ভ বেটিয়ার নিকটস্থ লৌরিয়া আমে প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই আদেশ গুলির সম্পূর্ণ অমুবাদ আমরা দিলাম না। কিন্তু প্রিনসেপ সাহেব সমুদ্রের সার তব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তাহার অমুবাদ দিলে পাঠকেরা আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিবেন। প্রথম আদেশ ধর্মার্থে কিন্তা আহারার্থে জীবহত্য। নিষেধ করি-তেছে।

দ্বিতীয় আনেশ বলিতেছে যে প্রিয়দশীর রাজ্যে মনুষ্য এবং পশুদিগের উপযোগী দ্বিবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি সংস্থাপিত হইয়াছে। তৃতীর আনেশে একটি পাঞ্চবার্ষিক অনুশরণ কিমা প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্ধেশ আছে। এই সময়ে প্রচারকেরা উপাসকমগুলীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান প্রধান মত শিক্ষা দিতেন। সিতা মাতার প্রতি সম্মান, কুটুম, প্রতিবেশা আমাণ আমণদিগকে অর্থ দান, জীবে দলা, পরিমিতাচার, এবং পরনিন্দা ত্যাগ এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওরা হইত।

চতুর্থ আদেশে পূর্বকার অনিয়ম এবং যথেচছাচারিতা এবং দেবা-দামপ্রিয়ের ধর্ম্মলে দেশের পুনরুদ্ধার এই ছুই অবস্থার তুলনা বর্ণিত আছে। নূতন ধর্মের সমাচার প্রজাদিগকে বিশেষ আড়-ম্বরের সহিত জ্ঞাত করান হইতেছে।

পঞ্চ আদেশে নৃতন ধর্মান্ত্রী এবং প্রচারক দিগের নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। বে সকল দেশে গিয়া তাঁছারা প্রচার করি-বেন সে সকল দেশের নাম বর্ণিত হইতেছে। এই আদেশে পাটলিপুত্রের নাম প্রথম উল্লিখিত আছে।

ষষ্ঠ আদেশে প্রতিবেদক বর্গ নিযুক্ত ছইল এই কথা প্রজাবর্গকে জ্ঞাপিত করা ছইতেছে। প্রজারা খাইবার সময়, সংসার করিতে করিতে, পরিবারের সঙ্গে ব্যবহারে, কথা বার্ত্তাতে, মৃত্যুর সময় কিন্তা সাধারণতঃ কিরপ আচরণ করিতেছে এই সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজার নিকট আনিয়া দিবে। অন্তিষায়িক বলিয়া একপ্রেণী কর্মচারী (ম্যাজিন্টেট) নিযুক্ত হইল। ছুক্দর্মের জন্য দণ্ড দান করাই ভাহাদিগের কার্য্য ছিল।

সপ্তম আদেশে মহারাজা ইক্স্ প্রকাশ করিতেছেন যে ভাঁহার প্রজারা এককালে ধর্ম্মের মতভেদ ভুলিয়া যায়। সকল প্রকার ভেদাভেদ সমন্বয় করিতে পারিলে "ভাবভদ্ধি" অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান এবং বিশাস হইতে হৃদয়ের যে শান্তি উৎপন্ন হয় তাহাই ইইবে।

অন্ত্রম আদেশে অশোক বলিতেছেন যে পূর্ববিকালে রাজারা যে সকল আমোদ প্রয়োদ করিতেন তিনি তাহা করিবেন না। পূর্বেব ২ আমোদ করিতে হইলে নানাপ্রকার "বিহার ঘাত্রা" ইউত। এখন অশোক ভাহার পরিবর্ত্তে "ধর্ম যাত্রার" সৃতি করিয়াছেন। সাম্মান্ত্রার অর্থ সাধুদিগের নিকট গমন, দরিদ্রাদিগকে দান, গ্রাক্ত ভক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি। নবম আদেশে প্রকৃত স্থ কি রূপে হয় তাহার বর্ণনা আছে।
বিবাদ করিলে, কিছা সন্তান প্রতিপালন করিলে, কিছা
বিদেশে ভ্রমণ করিলে প্রকৃত স্থ্য হয় না। কিন্তু "ধর্ম মঙ্গল"
দ্বারা, অর্থাৎ অনুচরদিগের প্রতি কঞ্চণা দেখাইলে, ধর্মযাজকদিগের
প্রতি শ্রদ্ধা করিলে, লোকের সহিত কুশলে বাঙ্গ ক্রিলে, প্রচূর
দান করিলে, ভগবানের প্রকৃত কুপাপাত্র হওয়া যায়। ভাহা হইলেই
প্রকৃত স্থ্য ইইল।

দশন আদেশ মানুষের কার্য্য হইতে যে যশ উৎপন্ন হয় ভাহার বিষয় বলিতেছে। ক্ষণিক উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য হয় ভাহার যশন্ত ক্ষণিক। কিন্তু অশোকের উদ্দেশ্য সকল উচ্চতর। তিনি পরলোকের জন্য আগ্রহ সহকারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

একাদশ আদেশে ধর্মদানের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। ধর্ম-দানই পরম দান। এ দানে সৎকর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে লোকের ইহকালে সুখ হয় এবং পরকালের জন্য অনস্ত ধর্ম্ম সঞ্চিত থাকে।

ভাদশ আদেশ অবিশাসীদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। ছুই প্রকার "পাষণ্ড" অর্থাৎ অবিশাসী আছে—"আপ্রপাষণ্ড," যাহারা নৃতন ধন্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, এবং "পরপাষণ্ড", যাহারা ধর্মের কোন কথা শুনে না এবং বিশাস করিতে একেবারে চাহেনা। ইহাদিগের হিতার্থে অশোক তিন প্রকার মন্ত্রিপ্রেণী নিযুক্ত করিতেছেন—যথা, "ধর্ম মহামাত্রা," স্তৈর্য্য মহামাত্রা" এবং 'কেশ্মিকা"। ইহারা অবিশাসীদিগকে ধর্মভুক্ত করিবে এবং নৃতন ধর্মের স্থায়িত্ব সাধন করিবে।

্ত্রেরোদশ আদেশে গ্রীক রাজাদিগের এবং অন্যান্ত দেশের নামের উল্লেখ আছে।

চতুর্দ্দণ আদেশ উক্ত সকল আদেশের চুম্বক এবং সার। এই আদেশ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে অশোক তাঁহার আদেশ গুলি কোন পণ্ডিত দ্বারা রচিত করাইরা তাহাদিনের একটি একটি নকল কোদকদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পর্বত পৃষ্ঠে "লিপিকারের" নাম পর্য্যন্ত কোদিত আছে। কিন্তু "লিপিকার" এই কথাটি পরিকার আছে, অথচ 'লিপিকারের' নাম কে বেন তুলিয়া লইয়াছে।

## দেব দেবীতে বিশ্বাস।

এই সকল আদেশ ভিন্ন অন্য কতকগুলি অনুজ্ঞার কথাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাহার মধ্যে কয়েকটির অনুবাদ এখানে দিতেছি; যথা—

সাহাসারাম—"দেবানাম প্রিয় বলিতেছেন—সার্দ্ধ দাত্রিংশং বংসর হইল আমি বুদ্ধোপাসক হইয়াছি। কিন্তু আমি এত
দিন আগ্রহের সহিত কার্য্য করি নাই। এক বংসর কিন্তা তদপেক্ষা
কিঞ্চিদধিক কাল আমি উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছি। ইত্যবসরেই জন্মুন্নীপে যে সকল দেবতা সত্য বলিয়া পরিচিত ছিল তাহারা
মনুষ্য বলিয়া এবং মিথা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দৃঢ় বিশাসের
এই পুরক্ষার—ইহা আমার মহত্বের ফল নহে। যে হেতু অতিশয় ক্ষুদ্র
মনুষ্য ও চেন্টা করিলে স্বর্গে পুরস্কার পাইতে পারিবে। এই জন্মই
একটি বক্তৃতা হইয়াছিল, যাহার মর্ম্ম এই—'ক্ষুদ্র এবং মহৎ
সকল লোকেরই কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত
জ্ঞান পাইবে এবং উন্নতি ক্রেমশঃ অধিকতর হইতে থাকিবে। এই
বক্তৃতাটী স্বর্গীয় পুরুষ (বুদ্ধ) তুইশতের অধিক ছাপান্ন, অর্থাৎ
২৫৬ বৎসর পূর্বেব দিয়া গিয়াছেন। ইহা আমি পর্ববত পৃষ্ঠে
ক্লোদন করাইয়াছি।"

এই স্থানে অশোক জমুদ্বীপের দেবতাদিগের কথা বলিতেছেন। পাঠকেরা জানিবেন যে রৌদ্ধার্ম্ম দেবতাদিগকে মিধ্যা বলে না।

ভাহার। দেবতা একথা মিথা। কিন্তু তাহার। মানুষ এ কথা সুকা। পৃথিকীতে ৰুৰ্দ্ম নামে প্ৰকৃতিৰ এক প্ৰকাণ্ড নিয়ম আছে । কে निक्रमंडि अहे रिय लारिकता रियक्तश कर्मा करत महिक्रश कन महिया আৰু এক জ্বো জন্মগ্ৰহণ করে। আমি যদি ইহালাকে ভাল কর্ম করি. তাহা হইলে সেই কর্ম্মের গুণে আমি আর এক জন্মে অভিনয় সাধু বা মহঃ লোক বা দেবতা হইয়া জ্ঞান্ত আর আমি যদি কুকর্ম করি তাহা হইলে তাহারই দোষে আমি কোন প্রকার - নিক্স জীৰ হইয়া জন্মিব। এ প্ৰকার রূপান্তর অভাবের নিয়মে , आश्वनाश्वनि इत्र । अनुष्ठा मुत्रत्वत नमत श्रीय कर्षाकल नाम लहेया यात्र, এবং অন্য জন্মে তাহারই অনুরূপ জন্মলাভ করে। কেন্দ্রেরা বিশাস করিতের যে দেবত পূর্বজন্মের পুণ্য কল এবং দেবতারা কুকর্ম করিলে আবার নিকুইরপ ধারণ করিয়া জন্মাইতে পারেন। বুদ্ধ কেবল নিৰ্বাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া জন্ম মরণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি দেবতাদিগের অপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, বিষ্ণু, শিব এই সকল দেবতাদিগকে তিনি মানিতেন। কিন্তু ইহাও বলিতেন যে ইছারা তাঁছার সেবক। যে ছেতু দেবতারাও নির্বাণ প্রাপ্ত হন নাই : ভাঁহাদিগের মনে কামনা আছে। স্বতরাং ভাঁহারাও কর্মকলনিয়মের অগীনস্থ এবং তাঁহারাও এক জন্মে কীট হইয়া জন্মিতে পারেন। সাহাদারামের আদেশটি রুঝিবার সময় পাঠ-কেরা এই মতটি যেন মনে রাখেন।

ক্ষমু দ্বীপের দেবতাদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত ।
বুদ্ধের সময়, এবং অশোকের সময়েও বোধ হয়, ভারতবর্ষে বৈদিক
দেবতাদিগের পূজা প্রচলিত ছিল। তথন পৌরাণিক ধর্ম প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইছা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মহা;
ভারতের ইতিহাস বুদ্ধের বহুকাল পূর্বের অভিনীত হইয়া গিয়াছে।
ক্ষেত্রের কথা বুদ্ধদেবের সময় পবিচিত ছিল ইহা লালতবিস্তরে
ক্ষরত হওয়া যায়। কিন্তু হরিবংশের কৃষ্ণ, বিষ্ণু পুরাণের কৃষ্ণ, ভারা

বতের কৃষ্ণ, অর্থাৎ পুরাণের কৃষ্ণ-ভাহার অনেক পরে ভারভবর্ষে উপাস্ত দেবতা বলিয়া অবতীর্ণ ইন। পূর্বের পূর্বের কৃষ্ণ চতুত্ব স্থ বিফুরণে পূজিত হইতেন। কৃষ্ণ রাধিকার প্রতিমূর্তিস্থাপন অতি-শর আধুনিক। পৌরাণিক দেব দেবীকেও আধুনিক বলিতে হইবে। বৌদ্ধ গ্রন্থে বৈদিক দেবতাদিগের নাম সর্বদা পাওয়া যায় ! ব্রদ্ধা এবং ইন্দ্রের অনেক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু কার্ত্তিক, জগ-काजी, मक्सी, खब्रखें हेशका उथनं जावं गर्गत जिन्ह दन नारे বলিয়া প্রতীতি হয়। আমাদের বিশাস এই যে বৌদ্ধর্ম অতিশয় প্রবল হইলে তাহার বিরোধেই পুরাণ প্রবলতর হইয়া উঠে। বৌদ্ধ-ধর্মকে এক প্রকার নিরীশ্বর বলিলেও বলা যায়। সেই নিরীশ্বরত্ব দুর করিবার জন্মই ভারতে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিত যে ঈশ্বর না থাকিলেও মাতুষ নিজ চেক্টার জন্ম মর-ণের শুখল হইতে মৃক্ত হইতে পারে। ঈশর নাই একথা ইহা কখন বলে নাই। তবে ইহা বলিত যে মানুষের ভাল হইবার ভার মানুবের হাতে। মনুব্যের নিজ দেহতেই নীতির নিয়ম সকল লিখিত আছে। কর্মকল লইয়া দেহধারী হয়। সেই কলের অবশাস্তাবী শক্তিতে কেহ মামুষ হয়, কেহবা পশু হয়, কেহ কেহ वा (मवडा इरेश जम्म धार्म करत । धरे क्षकारत रवीकार्म नीजित उन পরিকার রূপে প্রচার করিয়া গিয়াছে। ইহা সত্য যে ঘোর তপসা। कत्र, वा छेलानमा कत्र, वा नच्लुर्वज्ञाल जेनात्र विधानी इ.छ. विकल भर्वा स्त । यन इहेए तिश्र मकरतात निर्वतीण इहेरत. ভভক্ক তোমার মৃক্তি হইবেনা। একথাটি পরম সভা। কিন্তু ইহাও আবার সভা যে ভক্তিহীন নীতি শীব্র ভক এবং কঠোর হইয়া বার এবং মনুষ্য ঈশর তন্ত্র না পাইলে কেবল নীতির পরে থাকিতে পারে না। যদি ইশবের আবশ্রকতা না থাকে, তাহ। इंटेंटन आमि त्कनरे वा जान देरेव ? जान दरेश आमात कि হইবে १ ভক্তির পথে চলিলৈ নীতি না থাকিতে পারে।

ভক্তির পথেমন বিশাস করিতে পারে, আশা করিতে পারে, বিপদপরীক্ষার সময় দেব দেবীর উপর নির্ভন্ন করিতে পারে। আর কর্ম্ম করেতে পারে। প্রথালীতে মামুব নিরাশ হইরা মুগ মুগান্তর কেবল কট্ট পার। স্নতরাং বৌদ্ধ ধর্ম লোকের মনকে শুক্ষ করিয়া দিয়াছিল এবং কাহাকেও অধিক কাল নীভির অধীন রাখিতে পারে নাই। স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইয়া ইহাকেও কুসংস্কার মানিতে হইল। বুদ্ধ নিজেই ঈশ্বরবং হইলেন। তাঁহার ধর্মে তন্ত্র মন্ত্র আগিয়া একেবারে তাহাকে জন্ম করিয়া
কিলেল।

পুরাণ সকল ঠিক কোন সময়ে এদেশে অবতীর্ণ হয় ভাহা বলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহারা যে আধুনিক ভাহার প্রমাণ আছে. এবং ইহারা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিবাদ স্বরূপ তাহা এক প্রকার বিশাস করা যায়। ইহারা ষে আধুনিক তাহার এক প্রমাণ এই যে বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুরাবে অশোকের নাম আছে। অশোকের পর মোর্য্য বংশের সাভজন রাজার নাম আছে, এবং মোধ্য বংশের পর শুক্র বংশ, তাহার পর কাণু বংশ তাহার পর অন্ধ্রভুত্য বংশ, এই তিন বংশের নাম আছে। বিষ্ণু পুরাশে ইহাও লিখিত আছে যে, এই সকল বংশের পর আভীর, গর্মড. শক, যবন, তৃষার, মুণ্ড, মৌন প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা রাজস্ব করিবে। তাহা হইলে অশোকের কত শত বৎসর পরে বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা পাঠকেরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথমে বেদ, ভৎপরে উপনিষৎ, তাছার পর দর্শন এবং বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভাহার পর भौतानिक धर्म, इंशिंक्षिणात तांक्य ভातजवार्य क्यांतरप इंडेम् আসিতেছে। ভারত ধর্মের দেশ। আরও কত প্রকার ধর্ম এবানে क्रमण: खेनर हरेट जारा क वनिए भारत ?

## तीक मक धवर माजा

বিরাট পর্বেত পৃষ্ঠে এই আদেশটি লিখিত আছে:—"প্রিয়দশী রাক্সা মগ্রে সমাগত ভিক্ষু সঙ্গকে অভিবাদন করিতেছেন। প্রাক্ষের মহাশয়গণ, বৃদ্ধ, ধর্মা, ও সঙ্গের প্রতি আমার কত ভক্তি এবং ম্বেহ তাহা আপনারা অবগত আছেন। ভগবত যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ণ কণা। সেই জন্ম যে কথা গুলি তিনি বলিয়াছেন এবং কোথায় সে গুলি সংরক্ষিত আছে ইহা নির্ণয় করা উচিত। যে হেতু ইহা স্থির হইলে সদ্ধর্ম অনেক কাল স্থায়ী হইবে। হে মহাশয়গণ, আমি নিম্নলিখিত রচনাগুলিকে ধর্মা শান্ত বলিয়া শ্রেদা করি, বথা, 'বিনয়,' 'আর্মাদিগের অট্নসর্গিক ক্ষমতা,' 'অনাগত (ভবিষং) ভয়,' 'মুনিগাথা,' 'উপতিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন' এবং 'রহুলের প্রতি ভগবতক্থিত মিথা।বিষয়ক উপদেশ।' হে মহাশয়গণ, আমার ইহা যে ভিক্ষু, ডিক্ষুনী এবং সাধারণ বে দ্বমগুলী নিজ হিতার্থে এই সকল উক্তি যত্নের সহিত চর্চচা করেন এবং স্মরণ করিয়া রাখেন। সেই ভল্থ এই আদেশ লিখিত হইল।'

এই আদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা আবশ্যক। অশোক বে সুময়ে এই অনুজ্ঞাটি লিথিয়াছিলেন সেই সময়ে ডিক্ষুমহাসঙ্গ পাটলিপুত্র নগরে সমাহৃত হইয়াছিল। সভার কারণ পূর্বেই বর্ণিভ হইয়াছে। এই সভার অধিবেশন সম্য়ে অশোক উপস্থিত সভাগণকে ধর্ম সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় জানাইতেছেন। বুদ্ধের উক্তি সম্বন্ধে অনেকানেক লোক অনেক প্রকার মত চালাইরাছিল। তাহারই জক্ত বৌদ্ধদিগের মধ্যে আঠারটি সম্পূদার হইয়াছিল। প্রভেদ এবং বিচ্ছেদ নিব্লাকরণার্থ অশোক বলিয়া দিতেছেন যে কোন্ কোন্ পুক্তক ধর্ম শান্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সকল বৌদ্ধেরাই তিন্টি जिनिगरक मोनिज-वृत्त, वर्षा, এवः त्रक्र। এই जिनिएक जाशामिरशत आज्ञाभा विमूर्खि विषालि वला याहेए शास्त्र। बुर्बा कीवनरक তাহারা আদর্শ বলিয়া মানিত। তাঁহার বচন এখং বিশ্বাস ভাহাদিশের ধর্ম। বুদ্ধের মৃত্যুর পর সেই ধর্ম স্থিরীকরণের জন্ম মতভেদ হইলে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ম এবং আবিশ্যক হইলে নুতন নুতন নিয়ম স্থাপনের জন্য সঙ্গের আবশ্যক হইয়াছিল । ভিক্ ভিক্ষুনীদিগের দলের নাম সঙ্গ। তাঁহারা একত্র হইয়া যাহা স্থির করিতেন তাহাই পালনীয় এবং তাহা অতিক্রম করিলেই মহাপাপ হইত। সেই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিতে হইলে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্গ এই তিনকেই মানিতে হয়। অন্য সকল পুস্তক অগ্রাহ্য করিয়া অ-শোক গুটি কয়েক রচনাকে শান্ত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। সেই রচনাগুলির নাম এই আদেশ মধ্যে বলা হইয়াছে। সর্বাপেকা উচ্চ শান্ত বিনয়। বিনয় অর্থে বৌদ্ধমণ্ডলীর শাসন এমং নিরম প্রণালী। বুদ্ধের জীবন কালে যখন যেরূপ অবস্থা ঘটিত তখন তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে একটি একটি নিয়ম আদেশ করিতেন। সেই সকল নিয়ম একত্রিত হই গ্লাবিনয় নামে অভিহিত হয়। বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে এক প্রকাণ্ড সভা রাজগৃহে আছুত হইরা-ছিল। সেই সভাতে আনন্দ সূত্র, উপালি বিনয় এবং কাশ্যপ অভিধর্ম এই তিন বৌদ্ধ ধর্মের অংশ উচ্চারণ করেন। বুর্বের বচন সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। বিনয় শাসন এবং নিয়ম প্রণালীকে বলে এবং অভিধর্মের অর্থ ধর্মদর্শন। কাশ্যপ শাক্য মূশির প্রধানতম শিষ্য ছিলেন; গুৰুর অন্তর্ধানে তিনি তাঁহার পদে অভি-বিক্ত হন। উপালি জাভিতে নাপিত ছিলেন। কপিলবন্তর

বহু সংশ্যক ভদ্র লোকের সহিত ক্রিনিও সংসার পরিজ্যাগ করিয়।
ভিক্ষরত অবলম্বন করেন। আনন্দ শাক্যের পুল্লভাতের সন্তান এবং
প্রিরতম শিষ্য। এই তিন জন যে তিন শান্ত এক ত্রিত্ব করিয়াছিলেন তাহা
ত্রিপিটক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিনয় শান্ত অতিশয়
আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা পাঠ করিলে বৌদ্ধদিগের নীতির
শাসন কত তীত্র ছিল তাহা বুঝা যায়। অন্যান্য যে সকল পুস্তক
আদেশে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বিষয় অধিক বলা অনাবশ্যক।
কেবল রহুলের কথা এই পর্যান্ত বলা উচিত যে তিনি বুদ্ধের সম্ভান
ছিলেন। বৌদ্ধ ইভিহাসে দেখিতে পাঁওয়া যায় যে ইহাঁকে
লইয়াও একটি দল হইয়াছিল।

### প্রস্তর ফলক।

দিলীতে বে স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দক্ষিণদিকে নিম্নোক্ত আদেশটি লিখিত আছে। যথা,

"দেবানাম প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—আমার অভিষেকের সপ্তৰিংশ বৰ্ষে নিম্নলিখিত জীবদিগকে কেহই হত্যা করিতে পারিবে मा- एक. भाविका, ठक्कवाक, इश्मी, निम्मूथ (भठक, भक्नि, वाक्रुष, অম্বকপিল্লিক, দাঁড়কাক, কাক, বেদবেয়ক, হাড়গিলা, শকুজন্ব, কফতশন্ত্রক, পনশশেসিমন, সন্দ্রক, ওকপদ, এবং যাহারা যুগলভাবে থাকে, যথা, শেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ইত্যাদি। চতুষ্পদ পশু-দিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর ছাগী, মেষী, ও শুকরী, গর্ভবতী কিন্তা পয়স্থিনী হইলে, তাহাদিগকে কেছ আহারের জন্ম বধ করিবে না। পক্ষিমাংসভোজনার্থে পক্ষী সকল বিনাশিত হইবে না ৷ অকার্য্যকর বলিয়া কিন্তা আমোদার্থ কোন পক্ষীকেই কেহ নাশ করিতে পারিবে না। ছিং আৰু পশুদিগকে কেহ পোষণ করিবে না। চাতুর্মাসিক नमात পূর্ণিমার গোধলিতে, তিন পুন্যাহে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অমাবন্যা এবং প্রতিপদ তিথিতে, উপোষত অর্থাৎ উপবাস কালে কেইই বাজারে মৎস্য বিক্রেয় করিতে পারিবে না। এমন কি এই সকল দিবলে দর্প জাতি, কিম্বা কুন্তীর জাতি, কিম্বা কোন প্রকার জীবই नके इहार ना।"

"চাতুর্যাসিক সময়ে, অফুমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা কিন্তু। অমাবস্থা

ভিথিতে, যখন চক্র তিষ্য কিন্তা পুনর্বস্থ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিবেন, তথন বৃষ, ছাগ, মেষ এবং শৃকর শাবক কেহই গৃহে রাখিতে পারিবে না। চাতুর্মাসিক সময়ে যখন ভিষ্য এবং পুনর্বস্থ নক্ষত্রে চক্র অবস্থিতি করিবেন এবং প্রভিপদে কেহই অশ্ব কিন্তা বৃষ শকট কিন্তা অন্য কোন যানে চালনা করিতে পারিবে না।

এতঘ্যতীত, আনার অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে ২৫ জন বন্দী কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়াছে।"

দিল্লীর স্তান্তের পূর্ববপার্বে নিম্নোক্ত আদেশটি আছে ;—

ে "দেবানাম প্রির প্রিয়দশী বলিতেছেন—মনুষ্যদিগের মধ্যে ধর্মের উন্নতি কিরুপে হইবে ? নিম্নজাতীয় লোকেরা ধর্মাভূক্ত হইলে নিশ্চয় ধর্মের রৃদ্ধি হইবে।

"দেবানাম প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—অনেক আশায় বংসর
সকল চলিয়া গিয়াছে। রাজবংশোদ্ধুত লোকদিগকে ধর্মাভুক্ত করিলে
ধর্মের কিরুপ উন্নতি হইবে ? যদি নির্দ্ধদিগকে ধর্মে দীক্ষিত করিলে
ধর্মের এতদূর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে উচ্চপ্রেণীস্থ লোক দিগকে
ধর্মে আনিলে আমার ধর্মের যে কতই বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা ধারুনা।"

আর একটি আদেশ এই :--

"দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দশী বলিতেছেন—বড় বড় রাজমার্গে মনুষ্য এবং জীব সকল ছায়া পাইবে বলিয়া বটর্ক
সকল রোপিত হইয়াছে। আত্র্বক্ষ সকলও পথে পথে
রোপণ করাইয়াছি। আর্দ্ধকোশ অস্তুর একটি একটি কুপ
খনন করাইয়াছি এবং রাত্রিকালের জন্ম বিশ্রাম স্থানও নির্দ্ধিত
ছইয়াছে। শত শত অতিথিশালা মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য
আমি নির্দ্ধাণ করাইয়াছি। আমার প্রজাবর্গ যেমন সকল প্রকার
কুপ সমৃদ্ধিতে থাকিয়া আমার রাজত্বে কুপ ভোগে করিতেছে, ঠিক
সেই ভাবে ভাহারা যেন আমার দয়ার প্রণালীকে প্রশংসা করিয়া
ভিত্তির অস্কুকরণ করে।"

আর অধিক অনুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। অশোক কোন্ শ্রেণীর রাজা ছিলেন তাহা এই সকল অনুজ্ঞা পাঠ করিলেই কথ-ঞ্চিত পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারা ধার। তাঁহার ক্ষমতার সীমা ছিল না। যে রাজার রাজত্ব সমুদয় উত্তর এবং মধ্য ভারত-বর্ষে বিস্তৃত ছিল, এবং যাছার সঙ্গে বন্ধুতা করিবার জন্ম সিরিয়া, মিসর,গ্রীস দেশের প্রবল পরাক্রান্ত রাজারা পর্য্যন্ত আকুল থাকিতেন, সেই রাজ। তাঁহার অসীম ক্ষমতা কেবল জীবে দয়া এই ব্রতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা বলিলে অত্যক্তি হয় না যে তাঁহার ু সময়ে এমন দিন প্রায়ই সুর্ব্বদাহইত যে দিনে সমুদয় ভারতময় একটি জীবেরও হত্যা হইত না। তিনি ছায়াদান করিবার জন্ম যে সকল বৃক্ষ রোপিত করিয়াছিলেন কে জানে যে তাহার মধ্যে অনেকগুলি এখনও এই দেশে অসংখ্য জীবকে ছায়া দান করিতেছে না ? मग्नोरे शृथिवीट जाम्हर्या धर्मा। य त्राका এर धर्माक अवनन्नत করেন তাঁহার নাম করিলেও পুণ্য হয়। ছুইটি প্রবল ধর্ম ছুইজন রাজার নহায়ে পৃথিবীর ধর্ম হইতে পারিয়াছিল। একটি ঈশাই ধর্ম —ইহ। কন্ষ্টানটাইনের সাহায্যে রাজধর্ম হইয়াছিল; এবং অপরট तिक्षधर्य—हेटा ञालांकित ७८० ভातक, मधूलग्र मधा अभिया, िक, ভাতার, ব্রুক্তেশ, শ্রাম, লক্ষা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। कन्स्रोनिंगेहेन এवः অশোক এই छूटेबनिक नितरणक न्यारात जूना দত্তে তুলনা করিলে অশোকের গুৰুত্ব দশগুণ অধিক বলিয়া ৰোধ হয়। অশোকের তুল্য রাজা এদেশে ত অনেক হন নাই— পৃথিবীতেও অনেক হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

### জীবে দয়।।

অশোক আর একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যস্ত . পৃথিবীতে কেহ কখন করে নাই। মনুষা এবং পশু উভয়ের জন্য চিকিৎসাপ্রণালী এবং উভয়ের জন্য চিকিৎসালয় ভিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ৷ একজন থ্রীষ্টান লেখক অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে খ্রীফীন ধর্ম পৃথিবীতে চিকিৎসালয় করিবার প্রথার প্রথম সূত্রপাত করে! লেথক বোধ হয় জানিতেন না যে ঈশা জন্মগ্রহণ করিবার পাঁচশত বৎসর পূর্বে শাক্য গৌতম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পাঁচ শত বৎসর পূর্বেব তিনি জীবের প্রতি দয়া প্রচার করিয়া যান। তাহার পর অশোক আসিয়া সেই মতটিকে কার্য্যে পরিণত করেন। ঈশাই ধর্ম দ্বারা চিকিৎসালয় অর্থাৎ হাঁসপাতাল স্থাপিত হয় ইহা সভ্য বটে। কিন্তু তাহা কেবল মনুষ্যের জন্য। খ্রীঃ অব্দের আড়াইশত বৎসরপূর্বের অশোক মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য প্রথম হাঁসপাতাল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য কথা ষে ভারত-ভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহ কখন পশুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহার দেখাইয়া দেন নাই। নিকৃষ্ট জীবদিগের যে কোন অধিকার আছে, তাহারা যে জীবন সম্ভোগ করিবার অধিকারী, তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের যে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে—এ কথা কোন ধর্মে বলে না। ইহার একটি কারণ এই, যে ভারত ভিন্ন অন্য দেশের লোকেরা এখন পর্যান্ত আমিষভক্ষক। ইহুদি এবং মুসল-

মানধর্মে কতকগুলি পশুর মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মা এত উদার হইয়াও মনুষা ব্যতীত আর কোন জীবেরই অধিকার স্বীকার করে নাই। সমস্ত নিকৃষ্ট জীব মাসুষের খাদ্য এবং তাহারা মাসু-ষের সেবার জন্য স্থাট খ্রীফ্টানধর্ম এই রূপ কথা বলে। স্তরাং প্রীফ্টান-দের মধ্যে সামিষ ভোজনের প্রথা দিন দিন উন্নত ছইতেছে। কেবল মকুষ্য মাংস নিষিদ্ধ। এতব্যতীত যাহাতে পুর্ফিসাধন হয় তাহা খাইলে হানি নাই, ইহাই থ্রীফান শাস্ত্র এবং থ্রীফান বিজ্ঞানের কথা। আজকাল ইংলও দেশে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠারতা নিবারণী সভা 'অনেক হইয়াছে | কিন্তু ভাহারাও কি বলেগ তাহারা বলে যে পশু-দিগের মাংস ভক্ষণ করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে মারিবার সময় কট দিও না। পশুর মাংসাহার বিধিসক্ত, কিন্তু নিষ্ঠুর হইয়া পশু বধ করা নিষেধ। এটিএকটি মহৎ কাৰ্য্য বলিতে ছইবে। কিন্তু ইছাতে জীব হত্যা বন্ধ হইতেছে না। কেবল এই মাত্র আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্ঠে পশুদিগকে মারিবার সময় তাহারা মৃত্যুদন্ত্রণা অমুভব করিবে না। ফরাশি দেশে রাজবিদ্রোহের সময় যেমন গিলটিন্ বস্ত্র দারা এক মুহুর্ত্তে লোকদিগের মুও ছেদন হইয়া যাইত, তেমনি বোধ হয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এমন একটি আশ্চর্যা যন্ত্র রচনা করিবেন যাহাতে পশুরা মরিবার সময় তাহাদিগের মুগু শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে অনুভব করিতে পারিবে না। ইউরোপ মহাখণ্ডে জীবের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক দরা আশা করা যাইতে পারে না। সেখানে অনেকে নিঞ্গমিষ ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু তাহা কি অনেকে অনুসরণ করিবে ? ধর্মের আদৈশ না হইলে আমিষ ভোজনের প্রলোভন অতিক্রম করা কঠিন। আমিষভক্ষণ অনেক দিন হইতে প্রচলিত ধর্মার্থে ধলিদানপ্রথা ত ছিলই, এতদ্বাতীত আহারের জন্য অনেক প্রকার জীবহিংসা হইত। বৃদ্ধ সর্ববিপ্রথমে জীবহত্যার আদেশ প্রচার করেন। তাঁহার পর বৈষ্ণব ধর্ম বিরুদ্ধে

সেই আদেশটি আপনার করিয়া লয়। মাংসের সক্ষে সূরা পান ও এদেশে অধিক পরিমাণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম, এবং তাহার পর বৈষ্ণব ধর্ম ইহারও নিষেধ করিয়া যায়। শাক্ জীবহত্যা এবং সুরাপান উভয়কেই গুরু পাপ বলিয়া নির্ণয় করিয়া-ছিলেন। বের্কি ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম এদেশকে নিরামিষ ভোজী করিয়াছে। শাক্তের। আমিষ ভক্ষণ করে ইহা সত্য। কিন্তু যদি বৌদ্ধ ধর্মের নিষেধ না থাঁকিত, তাহা হইলে বোধ হয় শাক্তদিগের মধ্যে এরূপ অনেক প্রকার পশু মাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত হইত যাহা এখন শাস্ত্র বিৰুদ্ধ বলিয়া নিৰ্ণীত আছে। জীবদিগকে বধ করা পাপ, এই বিশ্বাস এদেশে বহু দিন হইতেই আছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা নাই. ইহার অর্থ কি ? ভারতের লোকেরা কি অন্যান্ত জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক দয়ালু ? এদেশীয়দিগের হৃদয়ে ভূগবান কি অধিকতর দয়া দিয়াছেন ? তাহাই বা কিরূপে বলিব ? ইউ-রোপে দয়ার কার্য্য এত আছে যে তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত ছইতে হয়। তবে এ ভাবটি কেবল ভারতের ভাব কিনে হইল বলিতে পারি না। তবে একথা বলিতে পারি যে এদেশের ধর্ম জীব হত্যাকে একটি পাপ বলিয়া নিৰ্দেষ করিয়া গিয়াছেন এবং অন্ত **म्हिट कान धर्मारे एन कथा वर्ल नारे।** यनि किर किर्छाना करतन य धर्म श्रुताकाल रेशांक शांश वर्त नारे किन्न शर्त जाश विलत কেন ? আমাদিগের বোধ হয় ইছার উত্তর এই বে এদেশে পূৰ্বৰ জন্ম এবং পুনৰ্জন্ম মভটি প্ৰচলিত আছে। বুদ্ধ এই মতকে ভাঁহার ধর্মের মূল মত করিয়াছিলেন। আমাদিগের ছেশের সকল লোকের।ই এই কর্ম ফলকে বিশাস করে। তাহারা বলে যে মাসুষেরা কর্মফল ৰশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবের রূপ ধারণ করে। নিকৃষ্ট জীব সকল মনুষ্য ছিল, এখন তাহার। कर्षकर्त तिकुक कीत्रन धातन कतियारक । कर्षकल तमाछः अह क्रा अप्तिक बात क्रियाहरू इहेर्दा। खुडताः श्रानिमकल्मत क्रीवन

আছে এবং আত্মা ও আছে। অন্যান্য ধর্মে তাহা বলে না। প্রাণীদিণের আত্মা আছে ইহা আমরা কোথাও দেখি নাই। একটি
সামান্য কীটেরও যখন আত্মা আছে, এবং যখন এমন হইতে
পারে যে সেই কীট পূর্বে জন্মে আমার পিতা, মাতা কিন্ধা অন্যতর
নিকটস্থ আত্মীয় ছিল, তখন আমি যদি তাহাকে বিনাশ করি, তাহা
হইলে সে কার্য্যের দায়িত্ব আমাকে পর কাল পুর্যুম্ভ বহন
করিতে হইবে। বোধ হয় এই কারণেই এখানে জীব হত্যা পাপ
বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এতব্যতীত অন্য কোন কারণ আমাদিণের
নিকট প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয় না।

## বাৰ্দ্ধক্য এবং মৃত্যু।

অশোকের বয়:ক্রম এখন অধিক হইয়া আসিতেছে।<sup>\*</sup> সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যে সকল শোক ভোগ করিতে হয় তাহাও তাঁহার ভাগ্যে আদিয়া পড়িল। 🚜 থমতঃ, তাঁহার এক মাত্র ভাই, বীতশোক, ভিক্লু বেশে পথি মধ্যে এক আভীরের ছাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার পর তাঁহার একমাত্র ঔরসপুত্র কুণাল মহারাণী তিষ্যরক্ষিতার চক্রে পড়িয়া চুই চক্ষু হইতে বঞ্চিত হন। তিনিও সংসার তাাগ করিয়া ভিক্ষু ত্রত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র এবং তাঁহার কন্যা সঙ্গমিত্রা কোনও মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। স্থতরাং তাঁহাদিগের রাজ্যে কোন অধি-কার ছিল না এবং তাঁহারা উভয়েই ধর্মজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থুতরাং বৃদ্ধ বয়সে অশোকের আপনার বলিবার আর কেহই রছিল না। কুণালের এক পুত্র ছিলেন তাঁহার নাম সম্পদি। সেই সম্পদি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ৰীতশোকের মৃত্যু এবং কুণালের অন্ধতা প্রাপ্তি এই চুইটি বিশেষ কারণে অশোকের হৃদয়ে সংসারের প্রতি বিরাগ জম্মে। অবশেষে তিনিও ভিক্সু ত্রত লই-লেন। এই ঘটনাটির একটি চমৎকার বিবরণ পুস্তক সম্লিবিষ্ট আছে। একদিন অশোক উপগুপ্ত নামক একঙ্গন আচার্য্য-त्क जिल्लामा कतिरलन (य र्वोक्किनिश्तत्र यहिं। तक मर्वतार्शका धर्मार्श्व अधिक मान कतिहारिक ? উপগুপ্ত বলিলেন, গৃহস্থ অনাথণিতিক

ইনি অবস্তি নগরে বাস করিতেন। যখন বুদ্ধ সেখানে গিয়াছিলেন; ভখন অনাৰপিণ্ডিক তাঁহার বাসের জন্য জেতবেন নামক একটি উদ্যান তাঁহাকে উপহার দেন। বৃদ্ধ বর্ষাকালে সেই খানে শিষ্য সম্-ভিব্যাহারে চাতুর্মাস্য করিতের। অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কত অর্থ দান- করিয়াছিলেন ? উপগুপ্ত বলিলেন, একশত কোটি স্তবৰ্ণ ৷ ইহা শুনিয়া অশোক বলিলেন, আমিও তবে একণত কোট স্থবর্ণ দিব। আমি ৮৪,০০০ ধর্মাদেশ প্রচার করিয়াছি, যে যে স্থানে ' স্তুপ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে একশত সহজ্ৰ স্তুবৰ্ণ দান করিয়াছি; এবং যেখানে শাক্যমূনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি বৃদ্ধ হন, যেখানে তিনি ধর্মচক্র ঘূর্ণায়মান করেন, এবং যেখানে তিনি নির্কাণ প্রাপ্ত হন, সেই সেই স্থানেও আমি সেই পরিমাণে অর্থ দিয়াছি। বর্ষার পাঁচমাদ ডিক্ষু এবং ভিক্ষণীগণ আমার নিকটে আতিথা গ্রহণ করেন এবং এবার আমি তজ্জন্য চারি শত সহস্র স্থবর্ণ ব্যয় করিয়াছি। আমি তিন শত সহস্র ভিক্দিগকে প্রতিপালন করি। আমি আর্য্য সঙ্গকে আমার পত্নী-দিগের ভূমি সম্পত্তি, আমার মন্ত্রীবর্গের, কুনালের এবং আমার নিজের ভূমি সম্পত্তি পর্যান্ত দান করিয়াছি। কেবল নগদ টাকা আমার হাতে রাখিয়াছি। আমি এই সকল ভূমি সম্পত্তি **আবার** চারি শত সহত্র স্থবর্ণ দিয়া পুনর্ববার ক্রেয় করিয়া লইরাছি। এই রূপে আমি সর্ববশুদ্ধ ৯৬,০০০ কোটি স্থবর্ণ ডগবতের ধর্মার্থ দান করিয়াছি।" এই বলিতে বলিতে অশোক প্রান্ত এবং বিমর্ব হইক্সা পজিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর অধিক দিন বাঁটিব না।।"

অশোকের মন্ত্রীর নাম রাষাগুপ্ত ছিল। তিনি মহারাজকে বিমর্ষ দেখিয়া তাঁহাকে সাফাক প্রণিপাত করিয়া করবোড়ে বলি-লেন—"মহারাজ, আপনি অশ্রুগাত করিতেছেন কেন ?"

অশোক বলিলেন—"রাধাগুপ্ত, আমার ধন গেল বলিয়া, কি
কামার রাজত গেল বলিয়া, কি সংসার পরিডাগে করিতেছি বলিয়া

প্রামি কাঁদিভেছি না। আমি কাঁদিভেছি এই জন্য যে আমি আর্য্য সঙ্গ হইব। আমি আর দে সঙ্গকে আহার দিয়া কিম্বা পান দিয়া সম্মান করিতে পারিব না। রাষাগুপু, তুমি বোধ হয় জান যে আমি ভগবভের ধর্ম্মের জন্য এক শত কোটি স্তর্ব দিব মানস করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সে অভিশ্রের এখনও সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এখনও চারি কোটি সুবর্ণ দিলে তবে একশত কোটি পূর্ণ হইবে।"

সেই মুহূর্ত্ত হইতে অশোক কুকুটআরামনামক আশ্রমে স্বর্ণ । এবং রোপ্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। '

তখন কুনালপুত্র সম্পদি যুবরাজ ছিলেন। মন্ত্রীরা মহারাজের ব্যবহার দেখিয়া সম্পদিকে গিয়া বলিলেন—"ধর্মাবতার মহা-রাজের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই। অথচ তিনি সমস্ত ধন কুকুট আরামে পাঠাইয়া দিতেছেন। মহারাজ নিজের সর্বনাশ করিতেছেন, ইহা আপনার নিবারণ করা উচিত।" তাহা শুনিয়া সম্পদি ধনাধ্যক্ষকে বলিলেন, "আর মহারাজকে স্থবর্ণ দিও না।" আশোক প্রত্যহ স্বর্গ পাত্রে ভোজন করিতেন। একণে তিনি ভোজন শেষ হইলেই, সেই স্বৰ্ণ পাত্ৰগুলি কুকুট আরামে পাঠাইতে লাগিলেন। ধর্মাধ্যক আর স্বর্ণপাত্ত দিলেন না। রৌপা পাত্তে ুজোজন আরম্ভ হইল। অশোক আহারান্তে সেই রোপ্য পাত্রগুলিও ্ৰুকুট আরামে পাঠাইতে লাগিলেন। রৌপ্য পাত্র বন্ধ হইল। অশোক লোহ পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন এবং সে গুলিও আশ্রমে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও বন্ধ হইল। অবশেষে ভিনি মুখ্য পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। তখন অশোক একটি আমলকের অক্লাংশ হন্তে লইয়া মন্ত্রিবর্গকে ডাকাইয়া অতি সকৰণ ভাবে বলিলেন, "বল দেখি, হে মন্ত্রিগণ, এখন এদেশের রাজা কে ?" ্ষন্ত্রীরা আসন পরিজ্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া করবোডে বলিলেন. ্ৰিপ্ৰভূ, আপনি এই দেশের রাজা।" সন্মোকের চক্ষু অঞ্পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহা সত্য নহে তাহা বলিতেছ কেন ? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়ছি। দেখ, এই আমলকের আর্দ্ধাংশ ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই। রাজরাজেশর হইয়াও আমার এখন এই আর্দ্ধ ফলটি মাত্র অন্যকে দিবার আছে। ধিক সেই জঘন্য প্রভুত্বকে বাহা তরক্বের গতির ন্যায় অস্থায়ী। দেখ, আমি লোকপতি, অথচ দুঃশ্ব আসিয়া আমাকে প্রাস করিয়াছে। বস্তুস্করাকে একজাসূত্রে বন্ধ করিয়া, যুদ্ধ সমূহে জয়লাভ করিয়া, অরাজকতাকে দমন করিয়া, সহস্র সহস্র অহকারী শত্রুদলকে বিনাশ করিয়া, দীন দরিদ্রেদিগকে সাস্থনা দিয়া, দেখ রাজ্যচ্যুত অশোক গৌরবহীন হইয়া ছঃখে বাস করিতেছে। বৃক্লের পত্র কিম্বা পুষ্পা রস্তচ্যুত হইলে যেমন শুক্ক হইয়া যায়, সেইরূপ আজ অশোক সৌরভবিহীন ও সৌন্দর্যাবিহীন হইয়া শীর্ণ এবং শুক্ক হইয়া গিয়াছে।"

তাহার পর অশোক একজন লোককৈ সমীপে ডাকাইয়া বলিলেন—"বন্ধাে, আমি ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি সত্য়ে কিন্তু আমার এই শেষ আজ্ঞাটি তোমাকে পালন করিতে হইবে। তুমি কুকুট আরামে গিয়া এই আমলকথগুটি আশ্রমকে উপহার দিও। আমার নাম করিয়া আচার্য্যদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগকে বলিও যে জম্মুলীপের রাজাধিরাজের ঐশ্বর্যের এই টুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে। এইটি তাঁহার শেষ দান। আপনারা দেখিবেন যেন এই ফলটি সমুদ্য় সঙ্গ মধ্যে বিতরিত হয়।"

তাহার পর অশোক রাধাগুপ্তকে বলিলেন—"বলদেখি, রাধাগুপ্ত, এদেশের এখন রাজা কে ?" রাধাগুপ্ত অশোকের চর ধরিয়া বলিলেন—"প্রভু, আপনি এদেশের রাজা।" এই কথ শুনিয়া অশোক আসন পরিত্যাগ করিয়। আকাশের চারিদিকে নেত্রকেপ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আজ আমি ভগবতে য় সঙ্গকে আমার ধন ভাগুার ব্যতীত এই সসাগরা পৃথিবী দান করিলাম। যে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ মরকতমণি খচিত পরিচছদ সদৃশ

ভূমিত করিয়া রহিয়াছে, যে পৃথিবীর মুখ নানা রয়ে বিভূমিত থাকে, যে পৃথিবী অগণ্য জীবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং বাহার বক্ষে মন্দরপর্বত দণ্ডায়মান, সেই সসাগরা, নানা বেশে অলঙ্ক্তা পৃথিবী আমি বৃদ্ধসঙ্গতে দান করিলাম। এই কর্মের কল যেন আমি পাই। আমি এই কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া রাজ্য স্থখ চাহি না, ইন্দের রাজ ভবন প্রার্থনা করি না এবং ক্রন্ধ-লোকও কামনা করি না; এসকলই জলবিছের ভায় ক্ষণস্থায়ী। আমার পূর্ণ বিশ্বাসের পুরকার স্বরূপ কেবল এই বাঞ্ছা করি যে আমি যেন আমুসংব্য করিয়া আম্বার উপর প্রভূত্ব স্থাপন করিছেও পারি। পৃথিবীর উপর প্রভূত্ব চিরদিন থাকে না, কিন্তু আপনার উপর প্রভূত্ব চিরস্থায়ী এবং তাহার পরিবর্ত্তন কথন হয় না।"

পরে তিনি মন্ত্রীকে এই বিষয়ের দানপত্র লিখিতে বলিলেন এবং
তাহা লিখিত হইলে তাহার উপর নিজের মোহর স্থাপন করিয়।
কুরুট আরামে প্রেরণ করিলেন। ইহাও কথিত আছে যে বৃদ্ধসঙ্গকে সঙ্গাগরা ধরা দান করিবা মাত্র অশোক মানব লীলা সম্বরণ
করিলেন।

মহারাজের অন্ত্যেতি ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে রাধাপ্তপ্ত মন্ত্রিবর্গকে
সমৃদয় ঘটনা অবগত করাইলেন। তিনি বলিলেন যে অশোক
একশত কোটি স্থবর্গ সক্ষকে দান করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। ৯৬
সহত্র কোটি অর্থ প্রদত্ত হইরাছিল, চারি কোটা স্থবর্গ অবশিউ
ছিল। কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে এই চারি কোটি পূর্ণ করিতে দেন
নাই। সেই জভ্ত মহারাজ সমৃদয় পৃথিবী দান করিয়াছেন। মন্ত্রীরা
ইহা শুনিয়া চারি কোটি স্থবর্গ দিয়া সঙ্গের হস্ত হইতে পৃথিবীকেক্রয়
করিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহারা সম্পদিকে সিংহাসনে বসাইলেন। সম্পদির পর তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি রাজা হইলেন; বৃহস্পতির
পর বৃষ্দেন, তাঁহার পর স্গ্রবর্মণ এবং স্গ্রবর্মনের পর পূজামিত্র রাজা হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে বলে যে অশোক এবং সম্পদির

পর स्मिय विश्तान वात इसकान ताका इहेग्रा हिल्लन। उँशिक्तित নাম স্ক্রমণ, দশরথ, সক্ষত, শালিশুক, সোমশর্মন, বৃহত্তথ। তাহার পর মের্ঘ্যিদিগের সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৃহত্তথকে বধ করিয়া নিজে রাজা হন। এই পুলামিত্র বৌদ্ধদিগের পর্য শক্ত ছিল। রাজা হইবার পরই নে অশোক যেখানে যেখানে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়া-ছিলেন তাহা সকলই নক্ট করিয়া কেলিল। এমন কি বুধ গয়ার মন্দিরে বুদ্ধের যে মূর্ত্তি ছিল, সে তাহার পরিবর্ত্তে এক শিবের মূর্ত্তি ঁ স্থাপন করিয়াছিল। পরে সে কুকুটআরামে গিয়া সেই আশ্রমকে 'একেবাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাতে যত ভিক্ষু এবং ভিক্ষুনীরা ছিল সে সকলকেই হত্যা করে। এইরূপে বৌদ্ধর্মের নাম-গন্ধও দেশে থাকে ইহা ভাহার ইচ্ছা ছিল না। সে সকল স্থানে গিয়া বৌদ্ধদিগকে বিনাশ করিত এবং বৌদ্ধদিগের স্থন্দর স্থন্দর স্তুপ এবং বিহার সকলকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিত। পুষ্পমিত্রের পর শুষ্ক-বংশ পাটলিপুত্রে রাজত্ব করে। তাহাদিগের পর বৌদ্ধদিগের বুতান্ত আর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিছুকাল ধরিয়া সকলই অক্ষকারে আবৃত ছিল। তাহার পর কনিক নামক এক জন প্রবদ্পরাক্রান্ত রাজা বেজিপতাকা আর একবার ভারত আকাশে উভ্ডীয়মান করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধভিকুদিগের চতুর্থ মহাসভা আহূত হয়।

অশোক বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর প্রভুষ জলবিম্বের ন্থায় চপক এবং পরিবর্জনশীল। ইহা সত্য কথাই। এতবড় রাজা হাঁছার নামে কোটি কোটি লোক কম্পিত হইত, হাঁহার ঐশর্য্যের সীমা ছিল না এবং বাঁহার ক্ষমতাতে সমুদ্য ভারত অধীনস্থ ইয়া-ছিল। এমন রাজা পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিলেন। আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমুদ্য কীর্ত্তিও লোপ পাইল! কোথায় তাঁহার সময়ের ইতিহাস, কোথায় তাঁহার নাম, কোথায় তাঁহার পাটলি-পুত্র নগর, কোথায় তাঁহার অগণ্য বিহার, স্তুপ এবং স্তম্ভ ?

কোথায় গেল তাঁহার ৮৪.০০০ ধর্মাদেশ ? কতকগুলি ভগুন্ততে, কতকগুলি বিকৃত, লুপ্তপ্রার পর্বতপৃষ্ঠে কয়েকটি অক্ষর লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সে অক্ষর গুলিও আর এখন প্রচলিত নাই। সে অক্ষরগুলির সংযোগে বে সকল কথা রচিত হইয়াছিল তাহাও এখনকার লোকে বুঝিতে পারে না। হা অশোক ! ভোমার নাম এই লুপ্তভাষা, এই ভগুস্তম্ভ, এই অযুক্ত অক্ষর গুলির ভিতর হইতে বাহির করিতে হইয়াছে! তুই সহজ্র বৎসর পরে পুস্তক লিখিয়া তোমার স্বদেশীয়দিগকে বলিতে হইতেছে যে তুমি একজন মহাপ্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলে! দেখ, তুমি নাই, তোমার রাজ্য নাই, তোমার রাজধানী নাই, তোমার কীর্ত্তি নাই, তুমি যে ভাষাতে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে সে ভাষাও নাই। কিন্তু তুমি যে ধর্ম্মে অটল বিশাস স্থাপন করিয়াছিলে এবং যে ধর্ম্মের জন্ম তুমি একশত কোটি স্থবৰ্ণ অন্নান বদনে দান করিয়াছিলে, সে ধর্ম এখনও জগতে বিদ্যান! যে মহাপুরুষ সেই ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার বোধি বৃক্ষকে তুমি তোমার পত্নীর হিংসা হইতে বক্ষা করিয়াছিলে: সে মহাপুরুষের নাম এখনও কোটি কোটি লোক কীর্ত্তন করিতেছে T পে বোধিবৃক্ষ এখনও পৃথিবীতে স্থানান্তরে বর্ত্তমান। মহাপুরুষ পৃথিবীর লোকদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন ভাহাই সত্য। সংসার ক্ষণভঙ্গুর। ঐশর্যা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি অসার। আত্মসংযম সার। দয়া, ধর্মা এবং নির্ববাণ আত্মার অনস্ত বিশ্রাম। অশোক, তোমার জীবন হইতে এই তত্বগুলি সপ্রমাণ হইতেছে। আমরাও যেন তোমার দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হই এবং তোমার আদিফ সত্যের সহায়ে ইছকালে চালিভ হই এবং পরকালে পরমগতি লাভ করি।

# অশোক-চরিত নাটক।

# नारिग्राह्मिथं ठ गुक्तिग्र ।

অশোক

মগধের রাজা

কুণাল

অশোকের পুত্র

বীতশোক

অশোকের জ্রাতা মন্ত্রী

·রাধাগুপ্ত যশোমুনি

বৌদ্ধ ঋষি

ঋষি, নাগরিক, চণ্ডাল, কর্ম্মচারী, হত প্রভৃতি।

# প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। তপোবন।

যশোমূনি আসীন।

এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

শি। ভগবন, প্রণাম করিতেছি। আশ্রমের দ্বারে মহারাজ-কুমার কুণাল উপস্থিত। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। য। বংস, তুমি শীঘ্র কুণালকে এইখানে লইয়া আইস। শিষ্যের প্রস্থান।

কুণালের প্রবেশ।

এস বংস, কুণাল, এস। এইখানে উপবেশন কর। রাজ-ভবনে সকল মঙ্গল ত ?

কু। দেব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমাকে আজ মহারাজ সকালে ডাকাইয়া বলিলেন যে তুমি ভগবান যশোমুনির
আশ্রমে গিয়া সমুদয় কুশল সংবাদ লইয়া আইস। দেব, আপনার
সমস্ত মঙ্গল ত ? আশ্রম কার্য্য কুশলে নির্বাহিত হইতেছে ত ?
আপনাদিগের ধ্যানের কোন প্রতিবন্ধক হইতেছে না ত ? যখন
শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভিক্ষার্থ নির্গত হন, তখন প্রজাবর্গ যথেক
আদর করে ত ? ভগবতের প্রতি শ্রহ্মা রাজ্যে বাড়িতেছে ত ?

বান্ধণ শ্রমণ উভয়ে স্ব ধর্ম কুশলে পালন করিতেছেন ত ?
বিহার সমুদয় যথানিয়মে চলিতেছে ত ? ভিক্ষু ভিক্ষ্ণীরা ধর্মের
পথে, ভগবতের পথে বিচরণ করিতেছেন ত ? রাজ্যে জীবহত্যা
বাড়িতেছে না ত ? সংক্ষেপতঃ, মানুষ, মানুষী, বালক, বালিকা,
বান্ধণ, শ্রমণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ্র্ম, ভিক্ষ্ণী, পশু, গক্ষী, কীট,
পতঙ্গ, সকলই ত স্থাথ স্থাথ কালযাপন করিতেছে?

য। বৎস, কুণাল, মহারাজের কুপা অসীম। তাঁহার অমু-গ্রহে এই সমাগরা পৃথিরী কম্পিতা, এবং তাঁহার ধর্মবলে সমুদয় দেবলোক মোহিত এবং পুলকিত। ভাঁহার প্রভাবে ভগবান শাক্যের ধর্ম দেশবিদেশে প্রচারিত হইতেছে। কোথায় জম্বাপ অতিক্রম করিয়া সিংহল দেশ, কোথায় গান্ধার এবং তক্ষশীলা, কোথায় কুশিনগর, দেশ বিদেশে, ভগবতের স্তৃপ এবং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর নিকৃষ্ট কীট পতক্ষেরা পর্য্যন্ত মহা-রাজের কুপাভাগী হইয়াছে। তাঁহারই গুণে স্থানে স্থানে মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্ম অতিথিশালা এবং ঔষধশালা নির্দ্মিত হই-য়াছে। তাঁহার গুণ ও ঐশ্ব্যা অশেষ এবং অসীম। তাহা হবেই বা না কেন ? ভগবৎ শাক্যের বাণী কি কদাচ নিম্ফল হয় ? আহা! মহারাজের কি অগাধ আদ্ধা, কি বুদ্ধি, কি তেজ ! দেখ গয়ার বোধিক্রম একেবারে শুক্ষ প্রায় হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর তাঁরই যত্নে ক্রমাগত তুগ্ধ পান করাইতে করাইতে সেই বৃক্ষ আবার সতেজ হইয়াছে। এখনও সেই বোধি বৃক্ষ তুই সহত্র वरमत जीविक शांकित, अवः मिह वृत्कत अकी भाषा मरहन्त-কুমার সিংহলে লইয়া স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার পরমায় আর কত সহস্ত ৰংসর থাকিবে কে বলিতে পারে ? বৎস, যত দিন বোধিরক্ষের একটি পল্লবত্ত জীবিত থাকিবে তত দিন তোমার পিতার নাম এই ক্ষিতিমণ্ডলে বি রাজ করিবে।

কু। ভগবন, আপনার আশীর্বাদে কি না ছইতে পারে ?
মহারাজাধিরাজ আমাকে আরও বলিলেন যে, কুণাল, ভোমাকে
দেখিয়া পর্যান্ত যশোমুনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। কি জন্ম
ভাঁহার মনে এত কট হইয়াছে তাহা জানিয়া এস এবং কি করিলে
ভাঁহার যাতমা দূর হয়, তাহাও করিও। এ দাস সেই সকল কথা
জানিবার জন্ম এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

য। বৎস, তুমি আসিয়াছ ভাল করিয়াছ। দেখ, তোমাকে

' দেখিয়া পর্য্যন্ত যেমন আমার মন তোমার দ্বেহেতে আকৃষ্ট হই
'য়াছে, তেমনি আবার তোশার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার মন ছুঃখে
বিগলিত হইতেছে। কুণাল, হায়! তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার
নিরুপম চক্ষের কান্তি অধিক দিন থাকিবে না।

কু। ভগবন, শরীর যে ক্ষণস্থায়ী তাহা সকলেই অবগত আছে।
কিন্তু কি প্রকারে আমি এই অবশুদ্ধাবী ঘটনার উপরে মনঃসংযোগ
রাখিব, এবং তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিব, তাহা দাসকে বলিয়া
দিন।

ষ। বংস, ভোমার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে তুমি প্রতি-ক্ষণ, জাগ্রদবস্থায়, কেবল এই শ্লোকটি ধ্যান ও ধারণা করিবে—

ইদং ন চক্ষুৰ্যম ভৌতিকং চিরং স্থচারু তিষ্ঠেৎ নমু যাস্যতি ক্ষয়ং। কদ। সমায়াৎ স্থদিনং যদা ভবেৎ বিকাশিতং জ্ঞানবিলোচনং যম॥

কু। ভগবন্ যথেই হইরাছে। আমি এই পরামর্শ দিন রাত্রি, শয়নে স্বপ্নে, জাগিয়া, মন্ত্রনপে কম্পনা ও উচ্চারণ করিব। এখন ভবে বিদায় হই। প্রণাম।

য। এদ বৎস, তোমার চিরমঙ্গল হউক। উভয়ের প্রস্থান।

# দ্বিতীয় গভ কি ৷

#### অরণ্য-এক ঋষি আসীন।

অশোক এবং বীতশোকের প্রবেশ।

বী ৷ ভগবন্, প্রণিপাত করি, আশীর্বাদ কৰুন ৷ .

অ। ভগবন, প্রণমামি, আশীর্বাদ করুন।

ঋ। মঙ্গল হউক। এই খানে উপবেশন করুন। বোধ হয় আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম • করুন।

অ। ভগবন্, আমরা মৃগয়া করিতে আসিয়া পথভান্ত হইয়াছি।
তা আমরা অধিক ক্ষণ থাকিব না, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই গমন
করিব।

বী। ভগবন্, আপনি কত কাল এই অরণ্যে বাস করিতেছেন ?

थ। छान्भ वर्ष।

বী। আপনার আহার কি ?

খ। এই অরণ্যের ফলমূলা मि।

বী। পানীয়?

ঋ। ঝরণার নির্মাল জল।

বী। শয়ন কিসে হয়?

ৠ। পরিকার প্রকৃতির ঘাসের শয্যা।

বী। আচ্ছা, এত কঠোর তপদ্যার মধ্যে আপনার মনে কখন কুচিন্তা আদে?

ঋ। আসে বৈকি ? বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মনকে কুচিস্তা হুইতে উদ্ধার করিতে পারি না।

অ। বীতশোক, আর অধিক প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। চল; ভগবান্ ভানু অস্তাচলে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সময় প্রস্থান না করিলে অদ্য রাজধানীতে প্রত্যাগমন করা হুঃসাধ্য হুইবে। ৠ। বৎস, আমিও আশ্রমাভিমুথে গমন করি। আপনারা নিরাপদে গৃহে গমন করুন। খিষির প্রস্থান।

বী। দেখিলেন, মহারাজ। আপনাদের ধর্ম কেবল ভাগ
মাত্র। এই ঋষি ঘাদশ বর্ষ কাল অরণ্যে ঘার তপস্যা করিয়াও
মন হইতে পাপপ্রবৃত্তিকে দূর করিতে পারেন নাই।
আর একজন বৌদ্ধ স্থাসনে বসিয়া অনুচর দ্বারা বেফিত হইয়া মনে
করেন যে আমার মত ধার্মিক এ ত্রিজগতে আর নাই। হুঁ:—যে
সনাতন ধর্ম আবহমান কাল পর্যান্ত ধনী দরিদ্র সকলকে স্থা করিতেছে, তাহা হইল কদর্য্য এবং কুৎসিত, আর যে ধর্ম বলে—স্থ কর,
ব্যভিচার কর, যথেচ্ছাচার কর, তাহাই হইল উৎকৃষ্ট এবং আশ্চর্য্য।
শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর কাল রাজ্যন্ত্রখ এবং ইন্দ্রিয়ুস্থ ভোগ
করিয়া শেষে বৈরাগী হইয়া কি করিলেন—না নান্তিকভা প্রচার
করিলেন। যেমন গুরু তেমনি শিষ্য—শিষ্যেরা আবার গুরু
অপেক্ষা বুদ্ধিমান। কেন না গুরু বনে গিয়াছিলেন; শিষ্যেরা সংসারে
থাকিয়া ইন্দ্রিয়ুস্থ ভোগ করিয়া, আর কোথাও যাইতে চায় না।
মহারাজ, তাই বলি এ ছাই ধর্ম ছাড়ুন। ইহাতে আপনার গৌরব
কমিতেছে বই বাভিতেছে না।

জ্ঞ। বীতশোক, তোমার কথা শুনিবার অনেক সময় আছে। এখন চল সন্ধ্যা হইল। বাড়ী যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

# তৃতীয় গৰ্ভাম্ব।

#### রাজভবন ৷

অশোক এবং রাধাগুপ্ত মন্ত্রী আসীন !

অ। এ আমার প্রাণে সহু হয় না। আমি ইইলাম এই জমুবীপের মহারাজা। আমার নামে দেশ দেশান্তরের মহীপালের। কম্পাবিত কলেবর। আমার প্রতাপে মৌর্যাবংশ পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর বিশ্যাত। যেখানে আমার ধর্ম প্রেরণ করিতেছি সেই খানেই তাহার আদর। আমার নামের সহিত ভগবংশাক্যের নাম গৃহে গৃহে আদৃত হইতেছে। আর ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে যে আমার সহোদর ভাই, বীতশোক, কালে অকালে কেবল আমার ধর্ম লইরা ঠাট্টা করে আর ভগবতকে অপমান করে ইহা আর সহু হয় না। একটা বিশেষ বিধি করিয়া বীতশোককে আমার দলে টানিয়া আনিতে হইবে। রাধাগুপ্ত!

রা। ধর্মাবভার, অন্নদাভা!

অ। আজ যথন রাজসভা হইতে লান করিবার নাম করিয়া ° উঠিব তথন তুমি কোন প্রকারে আমার মকুট বীতশোকের মাথায় পরাইবে, এবং যখন কোশলক্রমে তাহাকে সিংহাসনে বসাইবে, তথন আমায় তাহার সংবাদ পাঠাইও।

রা। যে আজা, মহারাজ, তাহাই হইবে।

উভয়ের প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বীতশোক এবং অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাধাগুপ্ত উপস্থিত। রা। মহারাজ, ঠিক হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্নানে গমন

রা। মহারাজ, ঠিক হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্নানে গমন করিয়াছেন। আমার অনেক দিনের একটা মনের সাধ ছিল তাহা বলি। অর্থাৎ কিনা, রাজাধিরাজের বয়ঃক্রম অধিক হইয়া আসিতেছে। আর অধিক দিন যে এ ধরণীতলে বিচরণ করেন তাহার বিশেষ কোন প্রত্যাশা নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর আপনাকেই সিংহাসনারোহণ করিতে হইবে। তা এই সময় রাজাধিরাজ অনুপন্থিত। আপনি একবার ঐ মুকুট পরিধান করিয়া সিংহাসনে বসেন আমার নিতান্ত বাসনা। দেখি, আপনাকে বসিলে কি রকম দেখিতে হয়।

বী। দূর পাগল! তাহাও কি হয়। দাদা জানিতে পারিলে কি বলিবেন।

রা। আজ্ঞা, আমার কথাটা নিতান্ত ভাচ্ছীল্য করিবেন না।
মহারাজ দিবাবসান না হইলে আর রাজসভায় উপস্থিত হইতেছেন
না। আপনি অক্লেশে সিংহাসনে বসিতে পারেন। দোহাই, আমার
কথাটা রাখুন।

পারিষদ। মহারাজ, বলুন তো আমি দার দকল বন্ধ করিয়া দিতেছি। কেছ আদিতে পারিবে না।

ঁ সকলে। তাই ভাল, তাই ভাল। মহারাজ, আমাদের কথাটা রাখিতে হইবে।

বী। আচ্ছা, তোমরা যখন এত পাগল হইয়াছ, আমারও এক-বার পাগল হইতে ক্ষতি কি ?

[সিংহাসনে উপবেশন।

#### অশোকের প্রবেশ।

অ। কি! বীতশোক সিংহাসনে আরু । আমি জীবিত থাকিতে আমার মরণকামনা। এত বড় স্পর্দ্ধা, এত বড় স্পৃহা! কেও!

তিন জন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজা-ধিরাজের জয়!

অ। বীতশোককে এখান হইতে লইয়া যাও!

ক। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রথম। বীতশোক, এই তোমার শেষ সূর্য্য।

দ্বিতীয়। বীতশোক, এই শেষ রাজমুখ দর্শন কর।

তৃতীয়। বীতশোক, এই তোমার শেষ দিন।

সকলে। মহারাজ বীতশোকের মস্তক এখনি লইয়া উপস্থিত করিতেছি। বীতশোককে বন্ধন। রা। মহারাজ, কি করেন, কি করেন ? আমি আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছি, বীতশোককে প্রাণে নাশ করিবেন না। বীতশোক আপনার সহোদর। তাঁহাকে মারিলে আপনার নামে চিরকাল কলক্ষ থাকিবে।

অ। রাধাগুপ্ত, পা ছাড়। বীতশোকের অত্যন্ত, স্পর্দ্ধা হইয়াছে। প্রাণণণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া যায় না। যাহা হউক,
তোমার কথাটা আমি রাখিলাম। বীতশোক আমার ভাই। বীতশোক রাজ্য লইতে নিতান্ত কামনা করিয়াছে। সেই জন্য আমার ক আজ্ঞা এই যে আজ্ঞ এখনি রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দাও যে বীতশোক সাত দিনের জন্য মগধের রাজা ছইলেন। এই সাত দিনে
যত প্রকার স্থ্যাব্য বাদ্য আনিতে পার আনিবে। স্থগন্ধ দ্রব্য পূস্প এবং চন্দন দ্বারা বীতশোক সেবিত হইবেন। যত প্রকার
মণি মাণিক্য থাকে তাহা দ্বারা সহোদরের শরীর ভূষিত ছইবে।
কিন্তু সাত দিন হইয়া গেলেই বীতশোকের মৃত্যু হইবে।

[অশোকের প্রস্থান।

# পঞ্চম গৰ্ভাঙ্ক। বাজসভা।

# বীতশোক এবং পারিষদবর্গ আসীন।

রাধাগুপ্ত। (বীতশোককে সিংহাসনে, বসাইরা) হে অমাত্য-গণ, হে জমুদ্বীপের প্রজাগণ, প্রবণ কর। যেহেতু মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অশোক সিংহ অধিককাল রাজ্যভার বহন করিয়া কাত্তর হইয়াছেন, এবং যেহেতু তাঁহার পক্ষে বিপ্রাম নিতান্ত আব-শ্যক হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য সকলকে বিশেষরূপে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আমাদিগের অন্ধদাতা মহারাজা সপ্ত দিবসের জন্য রাজ কার্য্য হইতে অবসর লইলেন। তিনি এই কয়েক দিবস ভগ- বান্ যশোম্নির আশ্রমে ভগবচিন্তায় দিন যাপন করিবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভাতা বীতশোক জন্মুন্ধীপের রাজা হইবেন। পাটলিপুত্রের প্রজারা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলে এই স্থসমাচার পাইয়া
আনন্দস্চক ধ্বনি করুক। জন্মুন্ধীপের যত করদাতা মহারাজা,
রাজা, ভূমাধিকারী আছেন সকলে আপন আপন পদ এবং মর্যাদা
অনুসারে এই শুভ ঘটনাকে সম্মাননা করিতে ক্রটি করিবেন না।
আজ হইতে এক সপ্তাহ কাল এই রাজগৃহে নৃত্যু গীত বাদ্য ভিন্ন
আর কোন ধ্বনি প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক সপ্তাহের জন্ম
'রোগ, শোক, তাপ জন্মুন্ধীপ হইতে নির্বাসিত হইয়া যাইতেছে।
এখন সকলে বল, বীতশোক মহারাজের জয়!

(বীতশোকের দিকে তাকাইয়া) মহারাজ, আপানাকে সন্তাষণ করিতে পাটলিপুত্রের সম্রান্ত লোকেরা সমাগত হইয়াছেন। সাত দিবস আপানাকে এই ভাবে কাটাইতে হইবে—শরীর মন প্রাণ কেবল স্থাথতেই নিমগ্ন থাকিবে। ছঃখ দূর হইল। রজনী চলিয়া গোল—প্রভাতের তারকা উদিত হইল! সহাস্যবদনে, প্রফুল্লমনে প্রজাবর্গকে আপ্যায়িত করুন। আমি এক এক জনকে রাজসিংহাসন তলে আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।

জিপঢ়োকন দান। আনন্দ ধ্বনি।

নেপথ্যে গান।

জয় ! জয় ! মহারাজ ! জয় ! বীতশোক জয় ! পোহাইল তুথনিশি, স্বথরবি সমুদ্য় ! অতুল আনন্দ ভরে, নাচ, গাও, ঘরে ঘরে,

শোক তাপ ধরা হতে হইল আজি বিলয়। রাধাগুপ্ত। মহারাজ, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ধাকিবেন। এখন গাত্রোখান কৰন। আহারাদি করিতে হইবে।

মিহারাজের গাত্রোত্থান।

তিন জন কর্মচারী। মহারাজ, সাত দিনের এক দিন গেল!

িবীতশোকের প্রস্থান।

## ষষ্ঠ গৰ্ভাঙ্ক।

অশোক এবং রাধাগুপ্ত।

আ। রাধাগুপ্ত, বীতশোকের সাত দিনের রাজত্ব শেষ হই-য়াছে। তাছাকে আমার কাছে উপস্থিত কর।

রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

বিতিশোক এবং তিন জন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজা-ধিরাজের জয়!

জ। এন ভাই বীতশোক, এন। তবে সাত দিন স্থা রাজ্য করিয়াছ ত ?

্বীতশোক মেনিভাবে দণ্ডায়মান। বলি, সাতদিন কুশলে রাজ্য কর্ম্ম করিয়াছ ত ?

[বীতশোক মৌনভাবে অবস্থিত।

বলি, ও বীতশোক, বীতশোক, সাত দিন প্রাণভরে শুখ সম্ভোগ করিয়াছ ত।

বী। ম ম-হা-রাজ, আ-আ-মার প্রাণ বু-বু-কের গো-গো-ড়ায় এয়েছে। বা-বা-করোধ হ-হয়েছে।

অ। সেকি ? জুমি সাতর্দিন ত রাজসভায় ছিলে ?

বী। ছি-ছিলাম ত।

অ। তবে সেখানে তোমার জন্ত যে নৃত্য গীত ছইয়াছিল,

ফুল চন্দনাদি দেওয় হইয়ছিল, তাহা কি সঙ্গোগ কর নাই?
পৃথিবীর যত স্থাপর, ত্রপ্রাপ্য, দেবগণ বাঞ্চনীয় স্থভোগ্য পদার্থ
তোমার আকর্ষণের জন্ম আনীত হইয়াছিল,তাহা কি তুমি দেখনাই?

বী। ব-ব-লব কি। রা-রা-জসভায় বসে য-য-ত বার ভু-ভু লিতে চেফী ক-করি, ত-ত-তবার ঐ তি-তিনটে মি-মি-ন্সের মুখ চো-চো-কে পড়ে। প্রথম দিন হ-হয়ে গেল, রা-রাজ সভা থেকে বেরোবার স-সময়ে ঐ তি-তিনটে মিন্সে বলে উঠিল, ম-ম-মহারাজ, এক দিন ' গেল আর ছ-ছয় দিন আছে। কি দিন ঐ রকম ক-করে বলে। ম-'ম-মহারাজ, ম্-ম্-মৃত্যু সম্মুখে থাকিলে কি আর স্থ-স্থ-থকে মনে হয়।

অ। রাধাগুপ্ত, ঐ তিন জনকে যেতে বল। (সহাস্যে) ভাই, বীতশোক, তুমি এত ভয় পেয়েছ ? আর তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি একটা কথা বলিতেছি, শুন। তুমি সেই ঋষির আশ্রমে আমাকে বলিয়াছিলে—মনে আছে ত ?—যে স্থাসনে বসিয়া ধর্মা করা যায় না, যেহেতু ঋষিরা ছাদশ রংসর কঠোর তপতা করিয়াও মন হইতে কুটিন্তা তাড়াইতে পারেন নাই। আছা, এখন বল দেখি তোমার মনে কি হয় ? তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলাম, ত্থাবীর যত প্রকার স্থাদ্য জব্য তোমার সম্মুথে রাথিয়া দিলাম, তথাপি তুমি মৃত্যুর তয়ে সে সকলই বিস্মৃত হইলে। যাহারা ধর্মা গ্রহণ করে, তাহারা কি মৃত্যুকে দিন রাত্রি চক্ষের সম্মুথে রাথে না ? তবে বনেই থাকুক, আর রাজভবনেই থাকুক, কোন অবস্থাতে তাহারা সাংসারিক স্থথে নিবিই হইতে পারে না। আমাদিশের ভগবতের ধর্ম্ম সেইরূপ জানিবে। ইহাকে কথন নিন্দা করিও না।

বী। মহারাজ, আর বুঝাইতে হইবে না। আপনি আমাকে বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন! আজই আমি ভিক্ষুত্রত অবলম্বন করিব এবং গৈরিক পরিধান করিয়া এবং কমগুলু হাতে লইয়া বাহির হইব।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

# প্রথম গর্ভাঙ্ক।

## রাধাগুপ্ত আসীন।

রা। যাহাহউক বীতশোক মহারাজকে খুব জব্দ করিয়াছেন।
মহারাজা কোথার ভাইকে ভাল করিবেন, না ভাই ভাল হইয়া এখন
মহারাজকে শিক্ষা দিতেছেন। বীতশোক আসিয়া বলিলেন, আমি
ভিক্ষু ইব। মহারাজা কোনমতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া
অবশেষে রাজভবনের মধ্যে বীতশোকের জন্য একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন রাজভবনে সকলের নিকট ভিক্ষা
করিও। এ রকম বৈরাগ্য কদিন থাকে? বীতশোক একদিন
প্রাতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কেহই জানিতে পারে
নাই। যাহা হউক এসকল ঘটনা থেকে শুভ আশা অধিক হয়
না। মহারাজার বয়ঃক্রম বাড়িতেছে, ধর্ম্মও বাড়িতেছে বটে।
কিন্তু ভাহার সক্ষে সক্ষলকর নহে।—কেও!

[ নেপথ্যে—ধর্ম্মাবতার !

পুণ্ড বৰ্দ্ধন হইতে যে কৰ্মচারী আসিয়াছে ভাষ্ট্রাকে পাঠাইয়া দেও।

্নিপথ্যে—বে আজ্ঞা।

## কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

ক। ধর্মাবভার, কি আজ্ঞা হয় ?

রা। তুমি এই মুহূর্ত্তে পুশুবর্দ্ধনে কিরিয়া যাও এবং সেখানে গিয়া এই পত্রের মধ্যে উল্লিখিত আজ্ঞা সর্ববসাধারণকে অবগত করাইবে। •

ক। আজ্ঞাটা কি জানিতে পারি না?

রা। পত্রে ইহা লিখিত হইল—

"যেহেতু মহারাজাধিরাজ লোক পরম্পরায় এবং দূতের মুখে শৈত হইলেন যে পুশুবর্দ্ধন এবং পাটলিপুত্র নগরে ব্রাহ্মণিদিগের এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে তাহারা অনেক স্থানে ভগবৎ রুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করাইতেছে। আজ্ঞা হইল যে যে কোন লোক মহারাজাধিরাজের নিকট কোন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাসীর মুওচ্ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে এক দীনার পারিতোষিক দেওয়া হইবে। লিখিত শ্রীরাধাগুপ্ত, মন্ত্রী, পাটলিপুত্র।"

ক। কি ভয়ানক ব্যাপার! ধর্মাবতার, আমি পত্র লইয়া এখনি যাই, নতুবা আমারও মস্তক যাইতে।

[ প্রস্থান।

রা। কেও! তক্ষশীলা হইতে যে দূত আসিয়াছে তাছাকে পাঠাইয়া দেও।

#### দূতের প্রবেশ।

দূত। ধর্মাবতারের কি আজ্ঞা হয়?

রা। তক্ষশীলার প্রজারা বিজ্ঞাহী হইয়াছে, মহারাজা তি বিষয় অবগত হইয়াছেন। আজ্ঞা হইল যে, মহারাজ কুমার কুণাল ত্বরায় সৈন্য সামস্ত লইয়া তক্ষশীলাভিমুখে গমন করিবেন। তুমি এথনি যাইবার আয়োজন কর এবং কুমার সেনাপতির পথে কোন কফ না হয় এমন যত্ন করিও।

দ। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

রা। তবে এখন যাওয়া যাক। যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে। প্রস্থান।

#### একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

ক। আহা! হা! কি কাজ করিতেই মহারাণী তিষ্যরক্ষিতা আমাকে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে ধরিয়া এনেছেন। কোথায় দেশে থাকিয়া লাড়ু আর পুরি থাব, না যতপ্রকার তুর্গন্ধময় কাজে হাত দিতে হচেচ। সে দিন মহারাজার বিষম অস্তথ্য হইল—কবিরাজেরা বিদায় লইলেন, আর আমাদের মহারাণী করলেন কি না একটা বাহিরের বুড়ো মেয়ে মানুষকে ডাকাইয়া জানিলেন যে তারও সেইরূপ পীড়া হইয়াছে। অমনি আমার উপর আজ্ঞা হইল যে আমি সেই মেয়ে মানুষটাকে মরে ফেলি। ফেলিলাম মেরে। তারপর তার শরীরটা কেটে দেখলে যে তার ভিতর একটা মস্ত পোকা নড়চে। সেই পোকাটা পেঁয়াজ দিতেই মরে গেল—স্থতরাং পেঁয়াজ থেয়ে মহারাজও আরাম হইলেন।

এবার আবার আর একটা ছক্দের্ম প্রবৃত্ত হয়েছি। তিযা-রক্ষিতার কুণালের উপর ছরভিসন্ধি হইয়াছিল। কুণাল সাক্ষাৎ ভগবান, মহারাণীর চক্রে পড়িবেন কেন? কিন্তু লক্ষ্মীছাড়ীর রাগ হইতে রক্ষা পাওয়া কার সাধ্য? আজ আমার উপর হুকুম হইল যে মহারাজা যখন ঘুমাইবেন তখন ভাঁহার মোহরটি চুরি করিতে হইবে। ঘরে ঢুকেই দেখি বেগতিক। মহারাজ "কুণাল, কুণাল," বলে চীৎকার করে উঠিলেন। আমি দে ছুট। আবার ঢুকি—আবার চীৎকার। অবশেষে কোন রক্মে মোহরটি চুরি করে এই গালার উপরে লাগাইয়াছি। এই চিটি খানা কুণালের যে কি সর্ববাশ করিবে বলিতে পারি না। ভগবন, ভগবন, লক্ষ্মীছাড়ী তিষ্যরক্ষিতা কবে নরকে গিয়া পচে মরিবে, বলে দেও। আর ছক্ষ্ম করিতে পারি না। শরীর মন খাক্ হইল। যাই—

# দ্বিতীয় গৰ্ভাস্ক। তক্ষশীলা। কুণাল আসীম।

কু। আজ কেমন ভাল লাগিতেছে না। যে দিন পাটলিপুত্র রাজভবনে বিমাতা আমার প্রতি খড়গহস্ত হইলেন সেই দিন বুঝি-লাম আমার শরীর জীবন শেষ হইল এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। নৃতন জন্ম না হইলে ত আর মন সংসারে তিষ্ঠিতে পারি-তেছে না। যাহা হউক প্রস্তুত আছি — বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং বিপদকে পরাস্তুকরা এ তুই এক।

িকয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

কু। আস্ত্রন। এমন অসময়ে আপনারা আসিয়াছেন বোধ হয় কোন গৃড় কারণ আছে। প্রজারা ত আবার বিদ্রোহী হয় নাই?

১ না। মহারাজ, সর্বনাশ হইয়াছে! আর কি বলিব। পাটলি-পুত্র হইতে এই পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া পর্যন্ত আমাদের মাথায় বজ্ঞাঘাত লাগিয়াছে। না পড়িলে নয় এই জন্ম পড়িতে হইতেছে। [পত্র পাঠ করিতে উদ্যত। দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি] ও মহাশয়, আমারত চক্ষ্ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। আপনি পড়ুন।

২ না। মহাশয়, আমাকে মার্জ্জনা করুন। ও কাজ আমার দ্বারা হইবে না। (৩ য়ের প্রতি) ও মহাশয়, আপনি পড়ুন না।

৩ না। আচ্ছা দিন। তে বাপরে, ঠিক যেন একটা সাপ হাতে এল রে। মহারাজ, আপনি পড়ুন।

কু। এমন কি সর্ববনাশ হইয়াছে যে আপনারা কেই পড়িতে পারিলেন না? দেখি, আমাকে দিন দেখি। [পাঠ। আ! এত দিনের পর সেই দিন আসিল। বন্ধুগণ, আপনারা আজ প্রকৃত বন্ধু হইয়া আসিয়াছেন। এই পত্তে মহারাজা আপনাদের অনুজ্ঞা দিতেছেন যে আপনারা পত্ত পাঠ আমার চক্ষুদ্বর উৎপাটন করিবেন—নতুবা আপনাদের প্রাণ দশু হইবে।

স। মহারাজ, এমন কাজ আমরা কিরূপে করি?

কু। বন্ধুগণ, আপনারা ত জানেন যে আমার পিতা ঠাকুর কোধান্ধ হইলে সব করিতে পারেন। অতএব আপনারা যদি তাঁহার আজ্ঞা পালন না করেন আপনাদেরই অমঙ্গল হইবে। সেই জন্ম শীঘ্র এই কার্য্যে তৎপর হউন। এখনি একজন চণ্ডালকে তাকুন। পিতৃ আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। এখনি তাহা পালন করিব তেই হইবে। মহাশয়, আপনি একজন চণ্ডালকে ডাকিয়া আনুন।

১। মহারাজ, আপনার পিতার নামে আমি কম্পিত ছইতেছি। যাছা আজ্ঞা দিলেন তদমুদারে কার্য্য করিব। কিন্তু এমন পুত্রকে দণ্ড দিতে কোন্ পিতার রুচি ছয় १

প্রিস্থান।

১ নাগরিকের সহিত চণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডাল। মহারাজের কি আজ্ঞ। হয় ?

কু। ভাই, আমার বড় উপকার করিতে আসিয়াছ। পিতা ঠাকুরের আজ্ঞা যে তুমি আমার চকু ছটি উৎপাটন করিয়া লও।

চ। কি ? আপনার পিতা ঠাকুর ? আপনার চক্ষু ? আমি ? মাপ কৰুন, ধর্মাবতার, আমার দারা ও কর্ম হইবার নয়। আমি কি অমন সোণার আকাশ থেকে অমন ছুটি নক্ষত্র খসাইয়া নিতে পারি ? আমাকে আর আজ্ঞা করিবেন না, আমি পালাই। প্রস্থান।

ু কু। বন্ধু, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আর কাহাকে ডাকাইয়া আনেন। [২ নাগরিকের প্রস্থান। পুনঃপ্রবেশ।

২ না। ধর্মাবতার, কাছাকেও ত পাইলাম না। তবে সহরের মধ্যে একজন এ দেশীয় চণ্ডাল আছে, সে তাছার পুত্রের ঐরূপ চকু উপড়াইয়া তাহার প্রাণ হত্যা করিয়াছে। তাহাকে বলাতে সে স্বীকার করিল—এখানে উপস্থিত।

#### চণ্ডালের প্রবেশ।

কু। কি ভাই, তুমি আমার এ উপকারটি করিতে পারিবে 📍

চ। ই ।

কু। এখনি করিতে প্রস্তুত ?

চ। হুঁ।

কু। শীঘ্র পারিবে १

চ। হুঁ।

কু। তবে এস।

চ। হুঁ। একটি চক্ষু উৎপাটন।

সকলে। হায়! হায়! হায়! যেন আকাশমণ্ডল হইতে চন্দ্র খসিয়া পড়িল। যেন একটি পদ্ম পুক্ষরিণী হইতে উৎপাটিত হইল। কি হল, কি হল, আমাদের সর্বনাশ হইল।

কু। ভাই, এ চক্ষুটি আমার হাতে দেও দিখি। (দেখিয়া) হায়! ভোমারই এত গৌরব, হে চক্ষু। তুমি কুণাল পক্ষীর চক্ষুর মত স্থক্দর বলিয়া আমার নাম কুণাল হইয়াছিল। তোমার সে সেক্ষিয়া কোথায় গোল? আর কেন তুমি দেখিতে পাইতেছ না, হে ঘ্বণিত মাংসপিও! হায়! লোকেরা কি নির্বোধ যখন তাহার। তোমাকে দেখিয়া বলে যে এই তো আমি। ছি! ছি! তুমি এখন এমনি ঘ্বণিত হইয়াছ যে তোমাকে স্পর্শ করিতে আমার ঘ্রণা হইতিছে। যে লোক ভোমাকে ক্ষণস্থায়ী জানিয়া তোমার সহিত ব্যবহার করে, সেই বিপক্ষুক্ত, চিদানক। এস ভাই, কের এস।

আর একটি চক্ষু উৎপাটন।

কু। দেও ত ভাই আমার হাতে। হায়! এবার আর দেখিতে পাইলাম না! কিস্তু এ কি! আমার ত চক্ষু যায় নাই। আমি যে সব দেখিতে পাইতেছি। স্বর্গের শোভা যে আমার সন্মুখে হঠাৎ উদিত হইল। ঐ যে দেবগণ আমাকে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিতেছেন। তাইত এ যে জ্ঞান চক্ষু। চর্ম্ম চক্ষুর পরিবর্ত্তে জ্ঞান চক্ষু পাইলাম। আমাকে মহারাজ্ঞ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্ঞ ভগবান যে আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি রাজ্য স্থুখ ছাড়িয়া যে স্থাগের স্থুখ পাইলাম। ভাই, তোমাকে উফীষটি দান করিলাম। তোমার অনুগ্রহে আমি আজ ধর্মারাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলাম। বন্ধুগণ, তোমাদের ধন্যবাদ দিলাম। এখন আমাকে রাস্তার ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দেও।

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

#### রাধাগুপ্তের প্রবেশ।

রা। যা বলেছিলাম তাই হইল। সেই সময় বলেছিলাম, মহারাজ, এমন আজ্ঞা দিবেন না। এখন কি হয় ? মানুষের কি লোভ। এক দীনারের লোভে কাঁকে কাঁকে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের মুপ্ত আসিয়া পড়িতেছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। সে দিন যেমন একটি মুপ্ত উপস্থিত করিল, দেখিলাম যে তাহা বীতশোকের মস্তক। একজন আভীরের বাড়ীতে বীতশোক আশ্রয় লইয়াছিলেন। এমন সময় সে আর তার পত্নী দীনারের লোভে ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাহাকে কাটিয়া কেলে। এখন মহারাজ কপালে হাত দিয়া বসিয়াছেন—বলিতেছেন যে কেনই বা এমন আজ্ঞা দিয়াছিলাম। ভগবৎ কে বিশ্বাস করিলে কি হইবে ? ভগবতের উপর যে ভগবান আছেন ভিনি কি রাজাকেও দণ্ড দিতে বাকি রাখেন?

### অশোকের প্রবেশ।

আ। রাধাগুপ্ত, এখন পৃথিবী দ্বিধা হইলেই রক্ষা পাই। বীত-শোকের কথা শুনিয়া ত পাগল হইয়া গিয়াছি। এখন কুণালকে ফিরিয়া পেলে যে বাঁচি। যশোমুনির কথা ভাবিলে অস্থির হই, আর রাত্রে যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে মন আরও ব্যাকুল হই-য়াছে। রাধাগুপ্ত, সকাল হইতে আজ ঐ রথশালার দিক হইতে কে গান গাইতেছে। আমার ঠিক বোধ হয় ও কুণাল— ঐ শুন ফের গাইতেছে।

#### নেপথ্যে গান

রাগিণী সিদ্ধ।—তাল একতালা।

মন কিরে এত দিনে বুঝলি না। অনিত্য সংসারে তুই মুক্তি তো কভু পাবি না। কামনা কামনা করে জীবন মোচন কভু কি হয়। যদি পাবি (ওরেঁও মুচমন) পরম পদ, ও মন ভগবতে ভাব না।

কামনা হইতে হয়, শোক তাপ সমুদায় ; কামনায় অমঙ্গল তাকি মন জান না।

সিদ্ধ হবে যদি মন, গুৰু পদে রাখি মন, কামনা (ওরেও মূঢ় মন) আগুণে শান্তিবারি ওমন চেলে দেনা।

আমার মন কেমন করিতেছে। দেখ দেখি ও কে ? রাধাগুপ্তের পুনঃপ্রবেশ।

রা। মহাশয়, ও এক জন ডিখারী আর কেহ নহে।

অ। (গান শ্রবণ) না ও কুণাল। ওকে ডাক দেখি। রাধাগুপ্ত এবং কুণালের প্রবেশ।

অ। তুমি কে গা? তোমার গলাটি বড় মিষ্ট লাগিতেছে।
তুমি কে ? (অনেকক্ষণ দেখিয়া) তুমি কি কুণাল ?

কু। মহারাজ আমি কুণাল।

অ। কি! (অতৈতত্তার ন্যায় পতন) বৎস কুণাল, তোমার এমন চূর্দ্দশা কে করিল ? এমন কোন্ পাষাণ মন যে তোমার এমন অমঙ্গল করে। বল শীত্র করিয়া, কেন না সে পাষওকে আমি একবার দেখিব।

ক। মহারাজ, আমার ছু**দ্দ**শ দেখিয়া **কুণ্ণ হইবেন শা।** 

ভগবান্ যশোমুনির পরামর্শে আমি এ বিপদের জন্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আমি এখন দিব্য চক্ষ্ পাইয়াছি।

অ। বৎস, তুমি সে পাষণ্ডের নাম বল। কেন না, ক্রোধানলের তেজে আমার সমূদয় স্নেহ শুক্ষ হইয়াছে। দয়া, বাৎসল্য, মমতা আমার হৃদয়ে আর কিছুই নাই। বল, বল শীঘ্র। আমি জানিবার জন্য অধীর হইয়াছি।

ক। মহারাজ, বলিব কি ? বলিবার মূখ নাই। তবে আমি করবোড়ে মিনতি করিতেছি যে যিনি তক্ষশীলার নাগরিকগণকে আপনার নাম জাল করিয়া আমার চক্ষু উৎপাটন করিবার আজ্ঞা পাঠান তাঁছাকে অপনি মার্জ্জনা করুণ।

অ। সে কে—কোন পাষও ?

ক। মহারাজ, আমি রাস্তায় আসিতে আসিতে শুনিলাম তিনি —আমার বিমাতা—

অ। তিষ্যরক্ষিতা ? বটে, সেই পাপীয়সী, কুলকলক্কিনী, ছুরা-চারীণী, বিশাসঘাতিকা তিষ্যরক্ষিতা তোমার উপর এমন শত্রুত। করিয়াছে ? কেন সে কি আর কাহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল না? থাক, তাহার সমূচিত দণ্ড দিতেছি। রাধাগুপ্ত, আজ রাত্রে তিষ্যরক্ষিতাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা হইল।

ক। মহারাজ, আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করি আমার মাতাকে এমন শাস্তি দিবেন না। তিনি এমন কি দণ্ড দিয়াছেন ? মহারাজ, সন্তানকে কি মা শাসন করেন না ? রক্ষা করুন তাঁকে, পিতা, মার্জ্জনা করুন। আমি বলিতেছি যে পুনর্জ্জন্মে আমার এই চক্ষ আবার দেখিতে পাইবেন।

অ। সে কথা পরে হইবে। কুণাল, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এখন যাও, আহার কর, বিশ্রাম কর। হাত ধরিয়া লইয়া যাও।

ত্র। রাধাগুপ্ত, আমার কর্মের ফল সব পাইলাম। এখন

একটা কথা বলি শুন। আমি এককালে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে ভগবতের ধর্ম্ম রক্ষার্থ কোটি স্থবর্গ ব্যর করিব। তাহার মধ্যে ৯৬ লক্ষ্ স্থবর্গ দিয়াছি, আর ৪ লক্ষ অবশিষ্ট আছে। আমি স্বর্গ, রোপ্য নির্ম্মিত যত দ্রব্য ছিল তাহাও যশোমুনির আশ্রমে পাঠাইয়াছি। অবশেষে খাদ্য দ্রব্যও পাঠাইয়াছি। কেবল একটি আমলক কল আহারের জন্ম ছিল। তাহার অর্দ্ধেকটি আশ্রমে পাঠাইয়াছি। এখন দেখ আমার আর কিছু নাই, বল দেখি এখন পৃথিবীপতি কে?

রা। কেন, মহারাজ, আপনিই পৃথিবীপতি।

অ। আমি এখনও পৃথিবীপতি আছি? তবে শুন। আমি এই রাজদণ্ড হাতে করিয়া বলিতেছি যে এই উত্তর দিক, ঐ দক্ষিণ দিক, এই পূর্বিদিক, ঐ পশ্চিম দিক। উপরে আকাশ, নিম্নে পাতাল। ইহার অন্তর্গত সমস্ত সসাগরা পৃথিবী আমি ভগবতের ধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার আশ্রমকে দান করিলাম। রাধাগুপ্ত, আমার আর কিছুই রহিল না। জমুদীপের মহারাজ আজ অন্নবন্তহীন হইয়া ভিক্ষু ব্রত লইলেন। আমার শরীর স্পান্দ রহিত হইতেছে। আমাকে এখান হইতে স্থানান্তর কর।

मकरत। আহা! হা! कि इहेन, कि इहेन।

[ অশোককে লইয়া প্রস্থান।

সমাপ্ত।





26/1/74

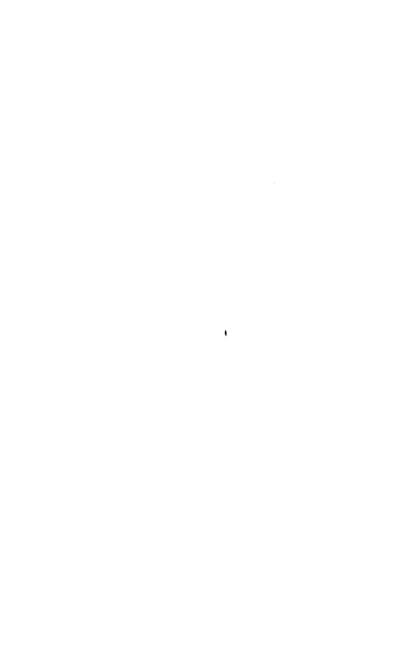